# রবীশ্র শতর্ষণ্ঠি এক্সানা

त्रवीखः भारिन

ड्रेड्ड के स्मार्ट्स धोन्हेस्स Ome एमक्स्स भोन्स्य अन्यात्रका हर्स्स भोन्स्य अन्यात्रका हर्स्स भाग्याह के उन्ने क्यात्र प्राथाह के उन्ने प्राथा। प्राथाह के उन्ने प्राथा। प्राथाह के उन्ने प्राथा।

AMME AME ASSE EXES ELES OF ASSESSION MANOR AND ASSESSION MANOR MANOR AND ELES OF ASSESSION MANOR AND ELES OF ASSESSION PARTICIPATION PARTICIPA

अभूका अक्रक कार्या । अभ्यत्र कार्य कार्य भूत्य कार्या अभ्यत्र कार्य कार्या भूत्य कार्या अभ्यत्र कार्या कार्या कार्या कार्या । अभ्यत्र कार्या कार्या कार्या कार्या । अभ्यत्र कार्या कार्या कार्या कार्या । अभ्यत्र कार्या कार्या कार्या कार्या । अभ्यत्र कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या । अभ्यत्र कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या । अभ्यत्र कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या । अभ्यत्र कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या । अभ्यत्र कार्या कार्य

MAREN PC

A registration of

### বীথিকা

### রবীক্রনাথ ঠাকুর





বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ: ভান্ত ১৩৪২

পুনর্মুন্তন: জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১, ভাক্ত ১৩৫২

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ: মাঘ ১৩৬৭: ১৮৮২ শক

ে বিশ্বভারতী ১৯৬১

মূল্য পৌনে চার টাকা সচিত্র বাঁধাই সংস্করণ সাড়ে ছয় টাকা বীথিকার বর্তমান সংশ্বরণে গ্রন্থশেষে দশটি
নৃতন কবিতা সংকলিত; এগুলি নভেম্বর ১৯৩০
হইতে অগস্ট ১৯৪০ সনের ভিতরে লেখা
এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলেও এপর্যস্ত কোনো কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয় নাই। সংযোজিত কবিতাগুলির উল্লেখ পরবর্তী স্চীপত্রে
বিন্দু-চিহ্নিত হইয়াচে।

বর্তমান গ্রন্থের বিশেষ সংস্করণ বিভিন্ন কবিতার ছোতক কয়েকখানি চিত্রে অলংক্লত। প্রচ্ছদপট শিল্পী: শ্রীনন্দলাল বস্থ

বিচ্ছেদ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাঁওতাল মেয়ে শ্রীনন্দলাল বস্থ

গোধৃলি শ্রীনন্দলাল বস্থ

### বৰ্ণামুক্ৰমিক

### শিরোনাম-সূচী

| অচিন মান্ত্ৰ     | *** | २०१            |
|------------------|-----|----------------|
| অতীতের ছায়া     | ••• | ১৩             |
| অম্বরতম          | ••• | >>             |
| অপরাধিনী         | ••• | ७€             |
| অপ্রকাশ          | ••• | 205            |
| অভ্যাগত          | ••• | 3 % ¢          |
| <b>অ</b> ভ্যুদয় | ••• | <b>\$@</b> \$  |
| আদিত্য           | ••• | ৩৪             |
| ' আবেদন          | ••• | ₹∘€            |
| আশ্বিনে          | ••• | 725            |
| আসন্ন রাতি       | ••• | 95             |
| क्रेव९ मञ्जा     | ••• | <b>४</b> २     |
| উদাসীন           | ••• | ه ۹            |
| ' একাকী          | ••• | 996            |
| ঋতু-অবসান        | ••• | 399            |
| <b>ক</b> বি      | ••• | 26             |
| <b>কলু</b> ষিত   | ••• | . \$8>         |
| কাঠবিডালি        | ••• | 205            |
| কৈশোরিকা         | ••• | 20             |
| ক্ষণিক           | ••• | ₽8             |
| গরবিনী           | ••• | <b>&gt;8</b> 8 |
| গীতচ্ছবি         | ••• | 9 ৩            |
| গোধৃলি           | ••• | 202            |
| ছন্দোমাধুরী      | ••• | ৯৭             |
| <b>ছ</b> ि       | ••• | 98             |
| ছায়াছবি         | ••• | ৩৯             |

| ছুটির শেখা                        | •••   | 89           |
|-----------------------------------|-------|--------------|
| <sup>-</sup> <del>क</del> ्यामिटन | •••   | 2 0 2        |
| <b>জ</b> য়ী                      | •••   | >%•          |
| জাগরণ                             | •••   | >>-          |
| * <b>की</b> यनवागी                | •••   | 200          |
| দানম হিমা                         | •••   | ۶۶           |
| • দিন <del>াস্</del> ত            | •••   | >>6          |
| ত্ই স্থী                          | •••   | > <b>o</b> e |
| ত্ঃখী                             | •••   | 592          |
| ত্জন                              | •••   | ۵۲           |
| <u> ছূৰ্ভাগিনী</u>                | •••   | >8>          |
| দেবতা                             | •••   | ১৮৬          |
| দেবদাক                            | •••   | ೦೯           |
| धान                               | •••   | ₹8           |
| নবপরিচয়                          | •••   | >.0          |
| নমস্কার                           | •••   | 74.          |
| নাট্যশেষ                          |       | ¢ •          |
| নিমন্ত্ৰণ                         | •••   | 8 २          |
| নিঃস্ব                            | •••   | ?F8          |
| <del>ফু</del> টু                  | ••    | 200          |
| প্ত                               | •••   | ১৬২          |
| পথিক                              | •••   | ১৩৭          |
| পাঠিকা                            | •••   | ৩৬           |
| পোড়ো বাডি                        | •••   | <b>«</b> 9   |
| প্রণতি                            | •••   | 9.9          |
| প্রতীক্ষা                         | •••   | > 48         |
| প্রত্যর্পণ                        | • *** | ৩২           |

| <sup>*</sup> প্রত্যুত্তর | ••• | 358                       |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| প্রলয়                   | ••• | 389                       |
| প্রাণের ডাক              | ••• | 22                        |
| বনস্পতি                  | ••• | >>>                       |
| · বাণী                   | ••• | 720                       |
| বাদশরাত্রি               | ••• | <b>: 6</b> :              |
| বাদলসন্ধ্যা              | ••• | 306                       |
| বাধা                     | ••• | 200                       |
| <b>विरम्ह</b> म          | ••• | ৬৭                        |
| বিদ্রোহী                 | ••• | <i>৬৯</i>                 |
| বিরোধ                    | ••• | 66                        |
| বি <b>হ্ব</b> লতা        | ••• | 60                        |
| ব্যৰ্থ মিলন              | ••• | ৬৩                        |
| ভীষণ                     | ••• | > 8                       |
| ভূল                      | ••• | <b>%</b> \$               |
| মরণমাতা                  | ••• | > @                       |
| মাটি                     | ••• | ১৬                        |
| মাটিতে-আলোতে             | ••• | \$ <del>&amp; &amp;</del> |
| মাতা                     | ••• | > 9                       |
| মিলন্যাত্রা              | *** | 778                       |
| মৃ <b>ক্তি</b>           | ••• | ८७८                       |
| <b>म्</b> मा             | ••• | 390                       |
| মেঘমালা                  |     | 49                        |
| त्योन                    | ••• | د»                        |
| <sup>*</sup> যাত্ৰাশেষ   | ••• | २०२                       |
| রাতের দান                | ••• | >.>                       |
| রাত্রিরূপিণী             | ••• | <b>૨</b> ૨                |
|                          |     |                           |

| রপকার            | ••• | ৮৬         |
|------------------|-----|------------|
| রেশ              | ••• | 577        |
| শেষ              | ••• | <b>\$</b>  |
| শ্যামলা          | ••• | <b>« «</b> |
| স <b>ত্য</b> রূপ | ••• | 22         |
| <b>नज्ञा</b> जी  | ••• | \$29       |
| শাঁওতাল মেয়ে    | ••• | >>>        |
| হরিণী            | ••• | 323        |
|                  |     |            |

## বীথিকা

#### অতীতের ছায়া

মহা-অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি—
দিবালোক-অবসানে তারালোক জ্বালি
ধ্যানে যেথা বসেছে সে
রূপহীন দেশে;

যেথা অস্তসূর্য হতে নিয়ে রক্তরাগ গুহাচিত্রে করিছে সজাগ

তার তৃলি

ম্রিয়মাণ জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি;

নিমীলিত বসস্তের ক্ষান্তগন্ধে যেখানে সে গাঁথিয়া অদৃগ্যমালা পরিছে নিবিড় কালোকেশে:

যেখানে তাহার কণ্ঠহারে

ছলায়েছে সারে সারে

প্রাচীন শতাব্দীগুলি শাস্তচিত্তদহনবেদনা

মাণিক্যের কণা।

সেথা বসে আছি কাজ ভুলে

অস্তাচলমূলে

ছায়াবীথিকায়।

রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়

গোধৃলিধৃসর আবরণে,

অতীতের শৃশ্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।

এ শৃষ্য তো মরুমাত্র নয়,
এ যে চিন্তময়;
বর্তমান যেতে যেতে এই শৃষ্যে যায় ভ'রে রেখে
আপন অস্তর থেকে
অসংখ্য স্বপন;
অতীত এ শৃষ্য দিয়ে করিছে বপন
বস্তুহীন সৃষ্টি যত,
নিত্যকাল-মাঝে তারি ফলশস্য ফলিছে নিয়ত।
আলোড়িত এই শৃষ্য যুগে যুগে উঠিয়াছে জ্বলি,
ভরিয়াছে জ্যোতির অঞ্জলি।
বসে আছি নির্নিমেষ চোখে
অতীতের সেই ধ্যানলোকে
নিঃশব্দ তিমিরতটে জীবনের বিস্তুত রাতির।

হে অতীত,
শাস্ত তুমি নির্বাণ-বাতির
অন্ধকারে,
স্থতঃখনিচ্চতির পারে।
শারী তুমি, আধারের ভূমিকায়
নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়,
স্মরণে ও বিস্মরণে বিগলিত বর্ণ দিয়া লিখা
বর্ণিতেছ আখ্যায়িকা;
পুরাতন ছায়াপথে নৃতন তারার মতো
উজ্জ্বলি উঠিছে কত,
কত তার নিভাইছ একেবারে

#### যুগান্তের অশান্ত ফুৎকারে।

আজ আমি তোমার দোসর, আশ্রয় নিতেছি সেথা যেথা আছে মহা-অগোচর। তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে আমার আয়ুর ইতিহাসে। সেথা তব সৃষ্টির মন্দিরদারে আমার রচনাশালা স্থাপন করেছি এক ধারে তোমারি বিহারবনে ছায়াবীথিকায়। ঘুচিল কর্মের দায়, ক্লান্ত হল লোকমুখে খ্যাতির আগ্রহ: ত্বঃখ যত সয়েছি ত্বঃসহ তাপ তার করি অপগত মূর্তি তারে দিব নানামত আপনার মনে মনে। কলকোলাহলশান্ত জনশূত্য তোমার প্রাক্তণে, যেখানে মিটেছে দ্বন্দ্ব মন্দ ও ভালোয়. তারার আলোয় সেখানে তোমার পাশে আমার আসন পাতা---কর্মহীন আমি সেথা বন্ধহীন সৃষ্টির বিধাতা।

শাস্তিনিকেতন ১৩ জুলাই - ২ অগস্ট ১৯৩৫

#### মাটি

বাঁখারির-বেড়া-দেওয়া ভূমি; হেথা করি ঘোরাফেরা সারাক্ষণ আমি-দিয়ে-ঘেরা বর্তমানে।

> মন জানে এ মাটি আমারি,

যেমন এ শালতরুসারি বাঁধে নিজ তলবীথি শিকড়ের গভীর বিস্তারে

দূর শতাব্দীর অধিকারে।

হেথা কৃষ্ণচূড়াশাখে ঝরে শ্রাবণের বারি

সে যেন আমারি—

ভোরে ঘুম-ভাঙা আলো, রাত্রে তারা-জালা অন্ধকার.

যেন সে আমারি আপনার

এ মাটির সীমাটুকু-মাঝে।

আমার সকল খেলা, সব কাজে,

এ ভূমি জড়িত আছে শাশ্বতের যেন সে লিখন।

হঠাৎ চমক ভাঙে নিশীথে যখন সপ্তর্ষির চিরস্তন দৃষ্টিতলে, ধ্যানে দেখি, কালের যাত্রীর দল চলে যুগে যুগাস্তরে।

এই ভূমিখণ্ড-'পরে তারা এল, তারা গেল কত। তারাও আমারি মতো এ মাটি নিয়েছে ঘেরি— জেনেছিল, একাস্ত এ তাহাদেরি। কেহ আর্য কেহ বা অনার্য তারা, কত জাতি নামহীন ইতিহাসহারা। কেহ হোমাগ্নিতে হেথা দিয়েছিল হবির অঞ্জলি, কেহ বা দিয়েছে নরবলি। এ মাটিতে একদিন যাহাদের স্থপ্তচোখে জাগরণ এনেছিল অরুণ-আলোকে বিলুপ্ত তাদের ভাষা। পরে পরে যারা বেঁধেছিল বাসা, স্থথে তুঃখে জীবনের রসধারা মাটির পাত্রের মতো প্রতি ক্ষণে ভরেছিল যারা এ ভূমিতে, এরে তারা পারিল না কোনো চিহ্ন দিতে।

আদে যায়
ঋতুর পর্যায়,
আবর্তিত অস্তহীন
রাত্রি আর দিন ;
মেঘরৌদ্র এর 'পরে
ছায়ার খেলেনা নিয়ে খেলা করে
আদিকাল হতে।

১৮ মাটি

কালপ্রোতে
আগন্তুক এসেছি হেথায়
সত্য কিম্বা দ্বাপরে ত্রেতায়,
যেখানে পড়ে নি লেখা
রাজকীয় স্বাক্ষরের একটিও স্থায়ী রেখা।

হায় আমি,
হায় রে ভূস্বামী,
এখানে তুলিছ বেড়া— উপাড়িছ হেথা যেই তৃণ
এ মাটিতে সে'ই রবে লীন
পুনঃ পুনঃ বংসরে বংসরে। তার পরে!—
এই ধুলি রবে পড়ি আমি-শৃন্ত চিরকাল-তরে।

শাস্তিনিকেতন ২ অগস্ট ১৯৩৫

#### তুজন

স্থাস্তদিগন্ত হতে বর্ণচ্ছটা উঠেছে উচ্ছ্বাসি।

ত্বজনে বসেছে পাশাপাশি।

সমস্ত শরীরে মনে লইতেছে টানি

আকাশের বাণী।

চোখেতে পলক নাই, মুখে নাই কথা,

স্তব্ধ চঞ্চলতা।

একদিন যুগলের যাত্রা হয়েছিল শুরু,
বক্ষ করেছিল হুরু হুরু
অনির্বচনীয় স্থাথ।
বর্তমান মুহুর্তের দৃষ্টির সম্মুথে
তাদের মিলনগ্রস্থি হয়েছিল বাঁধা।
দে মুহুর্ত পরিপূর্ণ; নাই তাহে বাধা,
দ্বন্দ্ব নাই, নাই ভয়,
নাইকো সংশয়।
দে মুহুর্ত বাঁশির গানের মতো;
অসীমতা তার কেল্রে রয়েছে সংহত।
দে মুহুর্ত উৎসের মতন;
একটি সংকীর্ণ মহাক্ষণ
উচ্ছলিত দেয় ঢেলে আপনার সবকিছু দান।

সে সম্পদ দেখা দেয় লয়ে নৃত্য, লয়ে গান,
লয়ে সূর্যালোক-ভরা হাসি,
ফেনিল কল্লোল রাশি রাশি।
সে মুহূর্তধারা
ক্রমে আজ হল হারা
স্থানের মাঝে।
সে স্থারের বাজে
মহাসমুদ্রের গাথা।
সেইখানে আছে পাতা
বিরাটের মহাসন কালের প্রাক্তণে।
সর্ব হুঃখ সর্ব স্থুখ মেলে সেথা প্রকাণ্ড মিলনে।
সেথা আকাশের পটে
অস্ত-উদয়ের শৈলতটে
রবিচ্ছবি আঁকিল যে অপরূপ মায়া
তারি সঙ্গে গাঁথা পড়ে রজনীর ছায়া।

সেথা আজ যাত্রী ছইজনে
শাস্ত হয়ে চেয়ে আছে স্থানুর গগনে।
কিছুতে বৃঝিতে নাহি পারে
কেন বারে বারে
ছই চক্ষু ভরে ওঠে জলে।
ভাবনার স্থগভীর তলে
ভাবনার অতীত যে ভাষা
করিয়াছে বাসা

#### কী বারতা

কাঁপাইছে বক্ষের পঞ্জরে। বিশ্বের বৃহৎবাণী লেখা আছে যে মায়া-অক্ষরে, তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে ওদের মিলনলিপি, চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে!

শাস্তিনিকেতন ২৫ জুলাই ১৯৩২

#### রাত্রিরূপিণী

হে রাত্রিরূপিণী,

আলো জ্বালো একবার ভালো করে চিনি। দিন যার ক্লান্ত হল তারি লাগি কী এনেছ বর,

জানাক তা তব মূহ স্বর।

তোমার নিশাসে

ভাবনা ভরিল মোর সৌরভ-আভাসে।

বুঝিবা বক্ষের কাছে

ঢাকা আছে

রজনীগন্ধার ডালি!

বুঝিবা এনেছ জ্বালি

প্রচ্ছন্ন ললাটনেত্রে সন্ধ্যার সঙ্গিনীহীন তারা— গোপন আলোক তারি, ওগো বাক্যহারা,

পড়েছে তোমার মৌন-'পরে—

এনেছে গভীর হাসি করুণ অধরে

বিষাদের মতো শান্তস্থির।

দিবসে স্থতীত্র আলো, বিক্ষিপ্ত সমীর,

নিরম্ভর আন্দোলন

অমুক্ষণ,

দ্বন্দ্ৰ-আলোড়িত কোলাহল।

ভূমি এসো অচঞ্চল,
এসো স্নিগ্ধ আবির্ভাব,
ভোমারি অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক যত ক্ষতি লাভ।
তোমার স্তব্ধতাখানি
দাও টানি
অধীর উদ্ভ্রাস্ত মনে।
যে অনাদি নিঃশব্দতা সৃষ্টির প্রাঙ্গণে
বহ্নিদীপ্ত উন্তমের মন্ততার জ্বর
শাস্ত করি করে তারে সংযত স্থূন্দর,
সে গন্তীর শাস্তি আনো তব আলিঙ্গনে
ক্ষুব্ধ এ জীবনে।
তব প্রেমে
চিত্তে মোর যাক থেমে
অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ

৭ মাঘ ১৩৩৮

#### ধ্যান

কাল চলে আসিয়াছি, কোনো কথা বলি নি ভোমারে।
শেষ করে দিন্তু একেবারে
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্ধ, ক্ষুক্ত কামনার
ত্বঃসহ ধিকার।
বিরহের বিষণ্ণ আকাশে
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্ব করিয়া
অনস্তে ধরিয়া।
নাই স্প্রিধারা,
নাই রবি শশী গ্রহ তারা;
বায়ু স্তক্ত আছে,
দিগস্তে একটি রেখা আঁকে নাই গাছে।
নাইকো জনতা,
নাই কানাকানি কথা।

নাই সময়ের পদধ্বনি—
নিরস্ত মুহূর্ত স্থির, দণ্ড পল কিছুই না গণি।
নাই আলো, নাই অন্ধকার—
আমি নাই, গ্রন্থি নাই তোমার আমার।
নাই সুখ হুঃখ ভয়, আকাজ্ঞা বিলুপ্ত হল সব—
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব।
তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা—
আমি-হীন চিত্ত-মাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।

#### কৈশোরিকা

হে কৈশোরের প্রিয়া,
ভোরবেলাকার আলোক-আধার-লাগা
চলেছিলে তুমি আধ্ঘুমো-আধ্জাগা
মোর জীবনের ঘন বনপথ দিয়া।
ছায়ায় ছায়ায় আমি ফিরিতাম একা,
দেখি দেখি করি শুধু হয়েছিল দেখা
চকিত পায়ের চলার ইশারাখানি।
চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে মিলে
পিছে পিছে তব বাতাসে চিহ্ন দিলে
বাসনার রেখা টানি।

প্রভাত উঠিল ফুটি।
অরুণরাঙিমা দিগস্তে গেল ঘুচে,
শিশিরের কণা কুঁড়ি হতে গেল মুছে,
গাহিল কুঞ্জে কপোতকপোতী হুটি।
ছায়াবীথি হতে বাহিরে আসিলে ধীরে
ভরা জোয়ারের উচ্ছল নদীতীরে—
প্রাণকল্লোলে মুখর পল্লিবাটে।

আমি কহিলাম, 'তোমাতে আমাতে চলো, তরুণ রৌদ্র জলে করে ঝলোমলো— নৌকা রয়েছে ঘাটে।'

শ্রোতে চলে তরী ভাসি।
জীবনের-স্মৃতি-সঞ্চয়-করা তরী
দিনরজনীর সুথে হুখে গেছে ভরি,
আছে গানে-গাঁথা কত কান্না ও হাসি।
পেলব প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে
সে তরণী-'পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,
পাশাপাশি সেথা খেয়েছি ঢেউয়ের দোলা।
কখনো বা কথা কয়েছিলে কানে কানে,
কখনো বা মুখে ছলোছলো হুনয়ানে
চেয়েছিলে ভাষাভোলা।

বাতাস লাগিল পালে।
ভাঁটার বেলায় তরী যবে যায় থেমে
অচেনা পুলিনে কবে গিয়েছিলে নেমে
মলিন ছায়ার ধৃসর গোধৃলিকালে।
আবার রচিলে নব কুহকের পালা,
সাজালে ডালিতে নূতন বরণমালা,
নয়নে আনিলে নূতন চেনার হাসি।
কোন্ সাগরের অধীর জোয়ার লেগে
আবার নদীর নাড়ী নেচে ওঠে বেগে,
আবার চলিমু ভাসি।

তুমি ভেসে চল সাথে।

চিররূপখানি নবরূপে আসে প্রাণে;
নানা পরশের মাধুরীর মাঝখানে
তোমারি সে হাত মিলেছে আমার হাতে।
গোপন গভীর রহস্তে অবিরত
ঋতুতে ঋতুতে স্থরের ফসল কত
ফলায়ে তুলেছ বিশ্বিত মোর গীতে।
শুকতারা তব কয়েছিল যে কথারে
সন্ধ্যার আলো সোনায় গলায় তারে
সকরুণ পুরবীতে।

চিনি, নাহি চিনি তবু।
প্রতি দিবসের সংসার-মাঝে তুমি
স্পর্শ করিয়া আছ যে মর্তভূমি
তার আবরণ খসে পড়ে যদি কভু,
তখন তোমার মুরতি দীপ্তিমতী
প্রকাশ করিবে আপন অমরাবতী
সকল কালের বিরহের মহাকাশে।
তাহারি বেদনা কত কীর্তির স্থূপে
উদ্ভিত হয়ে ওঠে অসংখ্য রূপে
পুরুষের ইতিহাসে।

হে কৈশোরের প্রিয়া, এ জনমে তুমি নব জীবনের দারে কোনু পার হতে এনে দিলে মোর পারে অনাদি যুগের চিরমানবীর হিয়া।
দেশের কালের অতীত যে মহাদূর,
তোমার কপ্তে শুনেছি তাহারি স্থর—
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে।
অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দনফুলমালা
অপূর্ব গৌরবে।

৯ মাঘ ১৩৪০

#### সত্যরপ

অন্ধকারে জানি না কে এল কোথা হতে,
মনে হল তুমি ;
রাতের লতা-বিতান তারার আলোতে
উঠিল কুসুমি ।
সাক্ষ্য আর কিছু নাই, আছে শুধু একটি স্বাক্ষর,
প্রভাত-আলোকতলে মগ্ন হলে প্রস্থপ্ত প্রহর
পড়িব তখন ।
ততক্ষণ পূর্ণ করি থাক্ মোর নিস্তব্ধ অন্তর
ভোমার স্মরণ ।

কত লোক ভিড় করে জীবনের পথে
উড়াইয়া ধূলি;
কত যে পতাকা ওড়ে কত রাজরথে
আকাশ আকুলি।
প্রহরে প্রহরে যাত্রী ধেয়ে চলে খেয়ার উদ্দেশে—
অতিথি আশ্রয় মাগে শ্রাস্তদেহে মোর দ্বারে এসে
দিন-অবসানে;
দ্রের কাহিনী বলে, তার পরে রজনীর শেষে
যায় দ্র-পানে।

মায়ার আবর্ত রচে আসায় যাওয়ায়
চঞ্চল সংসারে।
ছায়ার তরঙ্গ যেন ধাইছে হাওয়ায়
ভাঁটায় জোয়ারে।
উর্ধ্ব কণ্ঠে ডাকে কেহ, স্তব্ধ কেহ ঘরে এসে বসে;
প্রত্যহের জানাশোনা, তব্ তারা দিবসে দিবসে
পরিচয়হীন—
এই কুক্মটিকালোকে লুপ্ত হয়ে স্বপ্নের তামসে
কাটে জীর্ণ দিন।

সন্ধ্যার নৈঃশব্য উঠে সহসা শিহরি ;
না কহিয়া কথা
কখন্ যে আস কাছে, দাও ছিন্ন করি
মোর অস্পষ্ঠতা।
তখন বৃঝিতে পারি, আছি আমি একাস্তই আছি
মহাকালদেবতার অস্তরের অতি কাছাকাছি
মহেন্দ্রমন্দিরে—
জাগ্রত জীবনলক্ষ্মী পরায় আপন মাল্যগাছি
উন্নমিত শিরে।

তথনি বুঝিতে পারি, বিশ্বের মহিমা উচ্ছুসিয়া উঠি রাখিল সন্তায় মোর রচি নিজ সীমা আপন দেউটি। সৃষ্টির প্রাঙ্গণতলে চেতনার দীপশ্রেণী-মাঝে সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে; সেই তো বাখানে অনির্বচনীয় প্রেম অস্তহীন বিশ্বয়ে বিরাজে দেহে মনে প্রাণে।

৫ প্রাবণ ১৩৪০

#### প্রত্যর্পণ

কবির রচনা তব মন্দিরে
ছালে ছন্দের ধূপ।
সে মায়াবাম্পে আকার লভিল
তোমার ভাবের রূপ।
লভিলে, হে নারী, তমুর অতীত তমু—
পরশ-এড়ানো সে যেন ইন্দ্রধম্ম
নানা রশ্মিতে রাঙা;
পেলে রসধারা অমর বাণীর
অমৃতপাত্র-ভাঙা।

কামনা তোমায় বহে নিয়ে যায়
কামনার পরপারে।
স্থানুরে তোমার আসন রচিয়া
ফাঁকি দেয় আপনারে।
ধ্যানপ্রতিমারে স্বপ্পরেখায় আঁকে,
অপরূপ অবগুঠনে তারে ঢাকে,
অজানা করিয়া তোলে।
আবরণ তার ঘুচাতে না চায়
স্বপ্প ভাঙিবে ব'লে।

ঐ যে মুরতি হয়েছে ভূষিত
মুগ্ধ মনের দানে,
আমার প্রাণের নিশাসতাপে
ভরিয়া উঠিল প্রাণে;
এর মাঝে এল কিসের শক্তি সে যে,
দাঁড়ালো সমুখে হোমহুতাশন-তেজে,
পেল সে পরশমণি।
নয়নে তাহার জাগিল কেমনে
জাহুমস্তের ধ্বনি।

যে দান পেয়েছে তার বেশি দান
ফিরে দিলে সে কবিরে;
গোপনে জাগালে স্থরের বেদনা
বাজে বীণা যে গভীরে।
প্রিয়-হাত হতে পরো পুষ্পের হার,
দয়িতের গলে করো তুমি আরবার
দানের মাল্যদান।
নিজেরে সঁপিলে প্রিয়ের মূল্যে
করিয়া মূল্যবান।

३३७२ १

#### আদিত্য

কে আমার ভাষাহীন অন্তরে

চিত্তের মেঘলোকে সন্তরে,

বক্ষের কাছে থাকে তবুও সে রয় দূরে,

থাকে অশ্রুত স্থরে।
ভাবি বসে গাব আমি তারি গান—
চুপ করে থাকি সারা দিনমান,

অকথিত আবেগের ব্যথা সই।

মন বলে কথা কৈ, কথা কৈ।

চঞ্চল শোণিতে যে
সন্তার ক্রন্দন ধ্বনিতেছে
অর্থ কী জানি তাহা,
আদিতম আদিমের বাণী তাহা।
ভেদ করি ঝঞ্চার আলোড়ন
ছেদ করি বাম্পের আবরণ
চুম্বিল ধরাতল যে আলোক,
স্বর্গের সে বালক
কানে তার বলে গেছে যে কথাটি
তারি স্মৃতি আজগু ধরণীর মাটি
দিকে দিকে বিকাশিছে ঘাসে ঘাসে—
তারি পানে চেয়ে চেয়ে
সেই সুর কানে আসে।

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারি সেই ঝক্কার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন;
মোর শিরাতস্তুতে বাজে তাই;
স্থগভীর চেতনার মাঝে তাই
নর্তন জ্বেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গীতে
অরণামর্মবসংগীতে।

ওই তরু ওই লতা ওরা সবে
মুখরিত কুসুমে ও পল্লবে—
সেই মহাবাণীময় গহনমৌনতলে
নির্বাক্ স্থলে জলে
শুনি আদি-ওক্ষার,
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।

ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে
কথাহারা যে ভূবন ব্যাপিয়াছে
তার মাঝে নিই স্থান,
চেয়ে-থাকা তুই চোথে বাজে ধ্বনিহীন গান।

[ শাস্তিনিকেতন ] ৮ বৈশাথ ১৩৪১

## পাঠিকা

বহিছে হাওয়া উতল বেগে,
আকাশ ঢাকা সজল মেঘে,
ধ্বনিয়া উঠে কেকা।
করি নি কাজ, পরি নি বেশ,
গিয়েছে বেলা বাঁধি নি কেশ,
পড়ি তোমারি লেখা।

ওগো আমারি কবি,
তোমারে আমি জানি নে কভু,
তোমার বাণী আঁকিছে তবু
অলস মনে অজানা তব ছবি
বাদলছায়া হায় গো মরি
বেদনা দিয়ে তুলেছ ভরি,
নয়ন মম করিছে ছলোছলো।
হিয়ার মাঝে কী কথা তুমি বল!

কোথায় কবে আছিলে জ্বাগি,
বিরহ তব কাহার লাগি—
কোন্ সে তব প্রিয়া।
ইন্দ্র তুমি, তোমার শচী—
জ্বানি তাহারে তুলেছ রচি
আপন মায়া দিয়া।

ওগো আমার কবি,
ছন্দ বুকে যতই বাজে
ততই সেই মুরতি-মাঝে
জানি না কেন আমারে আমি লভি।
নারীহৃদয়-যমুনাতীরে
চিরদিনের সোহাগিনীরে
চিরকালের শুনাও স্তবগান।
বিনা কারণে ছলিয়া ওঠে প্রাণ।

নাই বা তার শুনিত্ব নাম,
কভু তাহারে না দেখিলাম,
কিসের ক্ষতি তায়।
প্রিয়ারে তব যে নাহি জানে
জানে সে তারে তোমার গানে
আপন চেতনায়।

ওগো আমার কবি,
স্থাপুর তব ফাগুন-রাতি
রক্তে মোর উঠিল মাতি,
চিতে মোর উঠিছে পল্লবি।
জেনেছ যারে তাহারও মাঝে
অজানা যেই দে'ই বিরাজে,
আমি যে সেই অজানাদের দলে।
তোমার মালা এল আমার গলে।

বৃষ্টি-ভেজা যে ফুলহার শ্রাবণদাঁঝে তব প্রিয়ার বেণীটি ছিল ঘেরি, গন্ধ তারি স্বপ্রসম লাগিছে মনে, যেন সে মম বিগত জনমেরই।

ওগো আমার কবি,
জানো না, তুমি মৃত্ব কী তানে
আমারি এই লতাবিতানে
শুনায়েছিলে করুণ ভৈরবী।
ঘটে নি যাহা আজ কপালে
ঘটেছে যেন সে কোন্ কালে,
আপন-ভোলা যেন তোমার গীতি
বহিছে তারি গভীর বিশ্বতি।

[ শাস্তিনিকেতন ] বৈশাখ ১৩৪১

### ছায়াছবি

একটি দিন পড়িছে মনে মোর।
উষার নিল মুকুট কাড়ি
শ্রাবণ ঘনঘোর;
বাদলবেলা বাজায়ে দিল তুরী,
প্রহরগুলি ঢাকিয়া মুখ
করিল আলো চুরি।
সকাল হতে অবিশ্রামে
ধারাপতনশব্দ নামে,
পর্দা দিল টানি;
সংসারের নানা ধ্বনিরে
করিল একখানি।

প্রবল বরিষনে
পাংশু হল দিকের মূথ,
আকাশ যেন নিরুৎসূক;
নদীপারের নীলিমা ছায়
পাণ্ডু আবরণে।
কর্মদিন হারালো সীমা,
হারালো পরিমাণ;
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া
বিভাপতি-রচিত সেই
ভরা-বাদর গান।

ছিলাম এই কুলায়ে বসি
আপন-মন-গড়া;
হঠাৎ মনে পড়িল তবে
এখনি বুঝি সময় হবে,
ছাত্রীটিরে দিতে হবে যে পড়া।
থামায়ে গান চাহিমু পশ্চাতে,
ভীক্র সে মেয়ে কখন এসে
নীরব পায়ে হুয়ার ঘেঁষে
দাঁডিয়ে আছে খাতা ও বহি হাতে।

করিমু পাঠ শুরু।
কপোল তার ঈষং রাঙা,
গলাটি আজ কেমন ভাঙা,
বক্ষ বৃঝি করিছে হুরু হুরু।
কেবলই যায় ভুলে,
অক্যমনে রয়েছে যেন
বইয়ের পাতা খুলে।
কহিমু তারে, আজকে পড়া থাক্।
সে শুধু মুথে তুলিয়া আঁথি
চাহিল নির্বাক্।

তুচ্ছ এই ঘটনাটুকু,
ভাবি নি ফিরে তারে।
গিয়েছে তার ছায়ামুরতি
কালের খেয়াপারে।

### ছায়াছবি

স্তব্ধ আদ্ধি বাদল-বেলা,
নদীতে নাহি ঢেউ—
অলসমনে বসিয়া আছি
ঘরেতে নেই কেউ।
হঠাৎ দেখি চিত্তপটে চেয়ে,
সেই-যে ভীক্র মেয়ে
মনের কোণে কখন গেছে আঁকি
অবর্ষিত অশ্রুভরা
ডাগর হুটি আঁখি।

চন্দননগর ৪ আঘাঢ় ১৩৪২

#### নিমন্ত্রণ

মনে পড়ে, যেন এক কালে লিখিতাম চিঠিতে তোমারে প্রেয়সী অথবা প্রিয়ে— একালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম— থাক সে কথায়, লিখি বিনা নাম দিয়ে। তুমি দাবি করো কবিতা আমার কাছে মিল মিলাইয়া তুরুহ ছন্দে লেখা. আমার কাব্য তোমার হুয়ারে যাচে নম চোখের কম্প্র কাজলরেখা। সহজ ভাষায় কথাটা বলাই শ্ৰেয়— যে-কোনো ছুতায় চলে এসো মোর ডাকে, সময় ফুরোলে আবার ফিরিয়া যেয়ো, বোসো মুখোমুখি যদি অবসর থাকে। গৌরবরন তোমার চরণমূলে ফল্সাবরন শাড়িট ঘেরিবে ভালো: বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে, কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো। একগুছি চুল বায়ু-উচ্ছাুুুুুুুু কাঁপা ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে। ডাহিন অলকে একটি দোলনচাঁপা ত্বলিয়া উঠুক গ্রীবাভঙ্গীর সনে।

বৈকালে গাঁথা যুথীমুকুলের মালা
কণ্ঠের তাপে ফুটিয়া উঠিবে সাঁঝে;
দূরে থাকিতেই গোপনগন্ধ-ঢালা
স্থসংবাদ মেলিবে হৃদয়মাঝে।
এই স্থযোগেতে একটুকু দিই থোঁটা—
আমারি দেওয়া সে ছোট্ট চুনির ছল,
রক্তে জমানো যেন অঞ্চর ফোঁটা,
কতদিন সেটা পরিতে করেছ ভূল।

আরেকটা কথা বলে রাখি এইখানে কাব্যে সে কথা হবে না মানানসই, সুর দিয়ে সেট। গাহিব না কোনো গানে-তুচ্ছ শোনাবে, তবু সে তুচ্ছ কৈ। একালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা, সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত— বেতের ভালায় রেশমি-রুমাল-টানা অরুণবরন আম এনো গোটাকত। গছজাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো, পত্তে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়। তা হোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয়— জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়। ওই দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত মুখেতে জোগায় স্থূলতার জয়ভাষা— জানি, অমরার পথহারা কোনো দৃত জঠরগুহায় নাহি করে যাওয়া আসা।

তথাপি পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ যে কথা কবির গভীর মনের কথা— উদরবিভাগে দৈহিক পরিতোষ সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা। শোভন হাতের সন্দেশ পান্তোয়া, মাছমাংসের পোলাও ইত্যাদিও যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে-ছোওয়া তখন সে হয় কী অনিৰ্বচনীয়! বুঝি অনুমানে, চোখে কৌতুক ঝলে— ভাবিছ বসিয়া সহাস-ওষ্ঠাধরা এ সমস্তই কবিতার কৌশলে মৃত্সংকেতে মোটা ফর্মাশ করা। আচ্ছা, নাহয় ইঙ্গিত শুনে হেসো; বরদানে, দেবী, নাহয় হইবে বাম ; খালি হাতে যদি আস তবে তাই এসো. সে তুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম !

সেই কথা ভালো, তুমি চলে এসো একা,
বাতাসে তোমার আভাস যেন গো থাকে;
স্তব্ধ প্রহরে হুজনে বিজনে দেখা,
সন্ধ্যাতারাটি শিরীষডালের ফাঁকে।
তার পরে যদি ফিরে যাও ধীরে ধীরে
ভুলে ফেলে যেয়ো তোমার যুথীর মালা;
ইমন বাজিবে বক্ষের শিরে শিরে,
তার পরে হবে কাব্য লেখার পালা।

যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে,
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে;
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘধাসে,
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে।

মনে ছবি আসে— ঝিকিমিকি বেলা হল, বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি; কচি মুখথানি, বয়স তখন ষোলো; তমু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি। কুৰুমকোঁটা ভুক্সক্সমে কিবা, খেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণসূলে; পিছন হইতে দেখিমু কোমল গ্রীবা লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে। তামথালায় গোডে মালাখানি গেঁথে সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি. ছায়া-হেলা ছাদে মাতুর দিয়েছ পেতে— কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি। আজি এই চিঠি লিখিছে তো সেই কবি— গোধূলির ছায়া ঘনায় বিজন ঘরে, দেয়ালে ঝুলিছে সেদিনের ছায়াছবি-শব্দটি নেই, ঘড়ি টিকৃটিক করে। ওই তো তোমার হিসাবের ছেঁড়া পাতা, দেরাজের কোণে পড়ে আছে আধুলিটি। কতদিন হল গিয়েছ ভাবিব না তা. শুধু রচি বসে নিমন্ত্রণের চিঠি।

মনে আসে, তুমি পুব জানালার ধারে
পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে;
উৎস্ক চোথে বুঝি আশা করো কারে,
আলগা আচল মাটিতে পড়েছে খসে।
অর্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
বাকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া;
পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া।

এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
অাপাতত এটা দেরাজে দিলেম রেখে।
পারো যদি এসো শব্দবিহীন পায়,
চোখ টিপে ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে।
আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,
এনো সচকিত কাকনের রিনিরিন,
আনিয়ো মধুর স্বপ্পসঘন রাতি,
আনিয়ো গভীর আলস্ভঘন দিন।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা—
স্থির আনন্দ, মৌন মাধুরীধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
তব করতল মোর করতলে হারা।

চন্দননগর ১৪ জুন ১৯৩৫

# ছুটির লেখা

এ লেখা মোর শৃত্যদ্বীপের সৈকততীর
তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি-অতীত পারের পানে।
উদ্দেশহীন জায়ার-ভাঁটায় অস্থির নীর
শামুক ঝিত্মক যা-খুশি তাই ভাসিয়ে আনে।
এ লেখা নয় বিরাট সভার শ্রোতার লাগি,
রিক্ত ঘরে একলা এ যে দিন কাটাবার;
আটপহুরে কাপড়টা তার ধূলায় দাগি,
বড়ো ঘরের নেমস্তান্নে নয় পাঠাবার।
বিয়ঃসন্ধিকালের যেন বালিকাটি,

ভাব্নাগুলো উড়ো-উড়ো আপনাভোলা। অযতনের সঙ্গী তাহার ধুলোমাটি,

বাহির-পানে পথের দিকে হুয়ার খোলা। আলস্যে তার পা ছড়ানো মেঝের উপর,

ললাটে তার রুক্ষ কেশের অবহেলা। নাইক খেয়াল কখন সকাল পেরোয় তুপর,

রেশমি ডানায় যায় চলে তার হালকা বেলা। চিনতে যদি চাও তাহারে এসো তবে,

দ্বারের কাঁকে দাঁড়িয়ে থেকো আমার পিছু। স্থাও যদি প্রশ্ন কোনো তাকিয়ে রবে বোকার মতন— বলার কথা নেই-যে কিছু।

ধুলায় লোটে রাঙাপাড়ের আঁচলখানা,

তুই চোথে তার নীল আকাশের স্থানূর ছুটি;

কানে কানে কে কথা কয় যায় না জানা,

মুখের 'পরে কে রাখে তার নয়নছটি ।

মর্মরিত শ্রামল বনের কাঁপন থেকে

চমকে নামে আলোর কণা আলগা চুলে;

তাকিয়ে দেখে নদীর রেখা চলছে বেঁকে—

দোয়েল-ডাকা ঝাউয়ের শাখা উঠছে ছলে।

সম্মুখে তার বাগানকোণায় কামিনী ফুল

আনন্দিত অপব্যয়ে পাপড়ি ছড়ায়।

বেড়ার ধারে বেগনিগুচ্ছে ফুল্ল জারুল

দখিন-হাওয়ার সোহাগেতে শাখা নড়ায়।

তরুণ রৌদ্রে তপ্ত মাটির মৃত্র্পাসে

তুল্সিঝোপের গন্ধটুকু ঢুকছে ঘরে।

খামখেয়ালি একটা ভ্রমর আশে-পাশে

গুঞ্জরিয়া যায় উড়ে কোন্ বনাস্তরে।

পাर्रमाना त्म काँकि पित्र পानित्र এড়ाয়,

শেখার মতো কোনো কিছুই হয় নি শেখা ;

আলোছায়ায় ছন্দ তাহার খেলিয়ে বেড়ায়

আলুথালু অবকাশের অবৃঝ লেখা।

সবুজ সোনা নীলের মায়া ঘিরল তাকে;

শুকনো ঘাসের গন্ধ আসে জানলা ঘুরে;

পাতার শব্দে, জলের শব্দে, পাথির ডাকে

প্রহরটি তার আঁকাজোকা নানান স্থরে।

সব নিয়ে যে দেখল তারে পায় সে দেখা
বিশ্বমাঝে ধুলার 'পরে অলজ্জিত—
নইলে সে তো মেঠো পথে নীরব একা
শিথিলবেশে অনাদরে অসজ্জিত।

চন্দননগর ৬ জুন ১৯৩৫

### নাট্যশেষ

দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম;
হেরিতেছি যাত্রী দলে দলে। জানি সবাকার নাম,
চিনি সকলেরে। আজ বুঝিয়াছি, পশ্চিম-আলোতে
ছায়া ওরা। নটরূপে এসেছে নেপথ্যলোক হতে
দেহ-ছন্মসাজে; সংসারের ছায়ানাট্য অন্তহীন,
সেথায় আপন পাঠ আবৃত্তি করিয়া রাত্রিদিন
কাটাইল; সূত্রধার অদৃষ্টের আভাসে আদেশে
চালাইল নিজ নিজ পালা, কভু কেঁদে কভু হেসে
নানা ভঙ্গী নানা ভাবে। শেষে অভিনয় হলে সারা
দেহবেশ ফেলে দিয়ে নেপথ্যে অদৃশ্যে হল হারা।

যে খেলা খেলিতে এল হয়তো কোথাও তার আছে
নাট্যগত অর্থ কোনোরপ, বিশ্বমহাকবি-কাছে
প্রকাশিত। নটনটা রঙ্গসাজে ছিল যতক্ষণ
সত্য বলে জেনেছিল প্রত্যহের হাসি ও ক্রন্দন,
উত্থানপতন বেদনার। অবশেষে যবনিকা
নেমে গেল; নিবে গেল একে একে প্রদীপের শিখা;
মান হল অঙ্গরাগ; বিচিত্র চাঞ্চল্য গেল থেমে;
যে নিস্তর্ধ অন্ধকারে রঙ্গমঞ্চ হতে গেল নেমে
স্তুতি নিন্দা সেথায় সমান, ভেদহীন মন্দ ভালো,
ছঃখমুখভঙ্গী অর্থহীন, তুল্য অন্ধকার আলো,
লুপ্ত লজ্জাভয়ের ব্যঞ্জনা। যুদ্ধে উদ্ধারিয়া সীতা
পরক্ষণে প্রিয়হস্ত রচিতে বসিল তার চিতা;

সে পালার অবসানে নিঃশেষে হয়েছে নিরর্থক সে হঃসহ হঃখদাহ— শুধু তারে কবির নাটক কাব্যডোরে বাঁধিয়াছে, শুধু তারে ঘোষিতেছে গান, শিল্লের কলায় শুধু রচে তাহা আনন্দের দান।

২

জনশৃন্য ভাঙাঘাটে আজি বৃদ্ধ বটচ্ছায়াতলে গোধৃলির শেষ আলো আষাঢ়ে ধৃসর নদীজলে মগ্ন হল। ও পারের লোকালয় মরীচিকাসম চক্ষে ভাসে। একা বসে দেখিতেছি মনে মনে, মম দূর আপনার ছবি নাট্যের প্রথম অঙ্কভাগে কালের লীলায়। সেদিনের সত্য-জাগা চক্ষে জাগে অস্পষ্ট কী প্রত্যাশার অরুণিম প্রথম উন্মেষ; সম্মুখে সে চলেছিল, না জানিয়া শেষের উদ্দেশ, নেপথ্যের প্রেরণায়। জানা না-জানার মধ্যদেত নিত্য পার হতেছিল কিছু তার না বুঝিয়া হেতু। অকস্মাৎ পথমাঝে কে তারে ভেটিল একদিন, তুই অজানার মাঝে দেশকাল হইল বিলীন সীমাহীন নিমেষেই; পরিব্যাপ্ত হল জানাশোনা জীবনের দিগন্ত পারায়ে। ছায়ায়-আলোয-বোনা আতপ্ত ফাল্কনদিনে মর্মরিত চাঞ্চল্যের স্রোতে কুঞ্জপথে মেলিল সে ক্ষুরিত অঞ্চলতল হতে কনকচাঁপার আভা। গন্ধে শিহরিয়া গেল হাওয়া শিথিল কেশের স্পর্শে। তুজনে করিল আসাযাওয়া অজানা অধীরতায়।

সহসা রাত্রে সে গেল চলি
যে রাত্রি হয় না কভু ভোর। অদৃষ্টের যে অঞ্জলি
এনেছিল স্থা, নিল ফিরে। সেই যুগ হল গত
চৈত্রশেষে অরণ্যের মাধবীর স্থান্ধের মতো।
তখন সেদিন ছিল সব চেয়ে সত্য এ ভুবনে,
সমস্ত বিশ্বের যন্ত্র বাঁধিত সে আপন বেদনে
আনন্দ ও বিষাদের স্থরে। সেই স্থুখ তুঃখ তার
জোনাকির খেলা মাত্র, যারা সীমাহীন অন্ধকার
পূর্ণ করে চুম্কির কাজে বিঁধে আলোকের স্থিচি;
সে রাত্রি অক্ষত থাকে, বিনা চিহ্নে আলো যায় ঘুচি।
সে ভাঙা যুগের পরে কবিতার অরণ্যলতায়
ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়।
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে; এক্য তার বিশ্বশিল্প-সাথে।

[ চন্দননগর আধাত ১৩৪২ ]

### বিহ্বলতা

অপরিচিতের দেখা বিকশিত ফুলের উৎসবে পল্লবের সমারোহে।

মনে পড়ে, সেই আর কবে

দেখেছিমু শুধু ক্ষণকাল।

থর সূর্যকরতাপে

নিষ্ঠুর বৈশাখবেলা ধরণীরে রুদ্র অভিশাপে বন্দী করেছিল তৃষ্ণাজ্ঞালে।

শুষ তরু,

ম্লান বন,

অবসন্ন পিককণ্ঠ,

শীর্ণচ্ছায়া অরণ্য নির্জন। সেই তীব্র আলোকেতে দেখিলাম দীপ্ত মূর্তি তার— জালাময় আঁখি,

বৰ্ণচ্ছটাহীন বেশ,

নির্বিকার

মুখচ্ছবি।

বিরলপল্লব স্তব্ধ বনবীথি-'পরে নিঃশব্দ মধ্যাহ্নবেলা দূর হতে মুক্তকণ্ঠ স্বরে করেছি বন্দনা। জানি, সে না-শোনা স্থর গেছে ভেসে শৃন্যতলে।

সেও ভালো, তবু সে তো তাহারি উদ্দেশে একদা অর্পিয়াছিত্ব স্পষ্টবাণী, সত্য নমস্কার, অসংকোচে পূজা-অর্ঘ্য

—সেই জানি গৌরব আমার।

আজ ফুরু ফাস্তুনের কলম্বরে মন্ততাহিল্লোলে মদির আকাশ।

আজি মোর এ অশাস্ত চিত্ত দোলে উদ্ভ্রাস্ত পবনবেগে।

আজ তারে যে বিহ্বল চোখে হেরিলাম, সে যে হায় পুষ্পরেণু-আবিল আলোকে মাধুর্যের ইন্দ্রজালে রাঙা।

পাই নাই শান্ত অবসর

চিনিবারে, চেনাবারে।

কোনো কথা বলা হল না যে, মোহমুগ্ধ ব্যর্থতার সে বেদনা চিত্তে মোর বাজে।

ফান্তুন ১৩৩৮ ?

#### শ্যামলা

হে খ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চুপ, মুখে তব স্থদূরের রূপ পড়িয়াছে ধরা সন্ধ্যার আকাশসম সকল-চঞ্চল-চিন্তা-হরা। আঁকা দেখি দৃষ্টিতে তোমার সমুদ্রের পরপার, গোধৃলিপ্রান্তরপ্রান্তে ঘন কালো রেখাখানি; অধরে তোমার বীণাপাণি রেখে দিয়ে বীণা তাঁর নিশীথের রাগিণীতে দিতেছেন নিঃশব্দ ঝঙ্কার। অগীত সে স্থর মনে এনে দেয় কোন্ হিমাজির শিখরে স্থদূর হিমঘন তপস্থায় স্তন্ধলীন নির্ববের ধ্যান বাণীহীন। জলভারনত মেঘে তমালবনের 'পরে আছে লেগে সকরুণ ছায়া সুগম্ভীর— তোমার ললাট-'পরে সেই মায়া রহিয়াছে স্থির। ক্লান্ত-অশ্রু রাধিকার বিরহের স্মৃতির গভীরে
স্থানয়ী যে যমুনা বহে ধীরে
শান্তধারা
কলশব্দহারা
তাহারি বিষাদ কেন
অতল গান্তীর্য লয়ে তোমার মাঝারে হেরি যেন।
শ্রাবণে অপরাজিতা, চেয়ে দেখি তারে
আবিং ভূবে যায় একেবারে—
ছোটো পত্রপুটে তার নীলিমা করেছে ভরপুর,
দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের স্থর
বাজে তাহে, সেই দূর আকাশের বাণী
এনেছে আমার চিত্তে তোমার নির্বাক মুখখানি।

२२ छ्नारे ১२७२

## -পোড়ো বাড়ি

সেদিন তোমার মোহ লেগে আনন্দের বেদনায় চিত্ত ছিল জেগে; প্রতিদিন প্রভাতে পড়িত মনে, তুমি আছ এ ভুবনে। পুকুরে বাঁধানো ঘাটে স্নিগ্ধ অশথের মূলে বসে আছ এলোচুলে, আলোছায়া পড়েছে আঁচলে তব— প্রতিদিন মোর কাছে এ যেন সংবাদ অভিনব। তোমার শয়নঘরে ফুলদানি, সকালে দিতাম আনি নাগকেশরের পুষ্পভার অলক্ষো তোমার। প্রতিদিন দেখা হত, তবু কোনো ছলে চিঠি রেখে আসিতাম বালিশের তলে। সেদিনের আকাশেতে তোমার নয়ন ছটি কালো আলোরে করিত আরো আলো। সেদিনের বাতাসেতে তোমার স্থগন্ধ কেশপাশ নন্দনের আনিত নিশ্বাস।

অনেক বংসর গেল, দিন গণি নহে তার মাপ—
তারে জীর্ণ করিয়াছে ব্যর্থতার তীব্র পরিতাপ।
নির্মম ভাগ্যের হাতে লেখা
বঞ্চনার কালো কালো রেখা
বিকৃত স্মৃতির পটে নিরর্থক করেছে ছবিরে।
আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে

সেদিনের কথাগুলি

তুর্লক্ষণ বাতুড়ের মতো আছে ঝুলি। আজ যদি তুমি এস কোণা তব ঠাঁই,

সে তুমি তো নাই।

আজিকার দিন

তোমারে এড়ায়ে যাবে পরিচয়হীন। তোমার সেকাল আজি ভাঙাচোরা যেন পোড়ো বাড়ি

লক্ষ্মী যারে গেছে ছাড়ি ; ভূতে-পাওয়া ঘর

ভিত জুড়ে আছে যেথা দেহহীন ডর।
আগাছায় পথ রুদ্ধ, আঙিনায় মনসার ঝোপ,
তুলসীর মঞ্চ্থানি হয়ে গেছে লোপ।
বিনাশের গন্ধ ওঠে, তুর্গ্রের শাপ,
তঃস্বপ্নের নিঃশন্ধ বিলাপ।

৩ অগস্ট ১৯৩২

### মোন

কেন চুপ করে আছি, কেন কথা নাই,
শুধাইছ তাই।
কথা দিয়ে ডেকে আনি যারে
দেবতারে,
বাহির-দারের কাছে এসে
ফিরি যায় হেসে।
মৌনের বিপুল শক্তিপাশে
ধরা দিয়ে আপনি যে আসে
আসে পরিপূর্ণতায়
হৃদয়ের গভীর গুহায়।

অধীর আহ্বানে রবাহুত
প্রসাদের মূল্য হয় চ্যুত।
স্বর্গ হতে বর, সেও আনে অসম্মান
ভিক্ষার সমান।
ক্ষুব্ধ বাণী যবে শাস্ত হয়ে আসে
দৈববাণী নামে সেই অবকাশে।
নীরব আমার পূজা তাই,
স্তবগান নাই;
আর্দ্রস্থরে উর্ধ্ব-পানে চেয়ে নাহি ডাকে,

হিমান্তিশিখরে নিত্যনীরবতা তার
ব্যাপ্ত করি রহে চারিধার;
নির্লিপ্ত সে স্থাপুরতা বাক্যহীন বিশাল আহ্বান
আকাশে আকাশে দেয় টান,
মেঘপুঞ্জ কোথা থেকে
অবারিত অভিষেকে
অজন্র সহস্রধারে
পুণ্য করে তারে।
না-কওয়ার না-চাওয়ার সেই সাধনায় হয়ে লীন
সার্থক শান্তিতে যাক দিন।

2412108

#### ভুল

সহসা তৃমি করেছ ভুল গানে,
বেধেছে লয় তানে,
শ্বলিত পদে হয়েছে তাল ভাঙা—
শরমে তাই মলিন মুখ নত
দাঁড়ালে থতমতো,
তাপিত হুটি কপোল হল রাঙা।
নয়নকোণ করিছে ছলোছলো,
শুধালে তবু কথা কিছু না বলো,
অধর থরো থরো—
আবেগভরে বুকের 'পরে মালাটি চেপে ধরো।

অবমানিতা, জান না তুমি নিজে
মাধুরী এল কী যে
বেদনাভরা ক্রটির মাঝখানে।
নিখুঁত শোভা নিরতিশয় তেজে
অপরাজেয় সে যে
পূর্ণ নিজে নিজেরই সম্মানে।
একটুখানি দোষের ফাঁক দিয়ে
হৃদয়ে আজি নিয়ে এসেছ, প্রিয়ে,
করুণ পরিচয়—
শরৎপ্রাতে আলোর সাথে ছায়ার পরিণয়।

তৃষিত হয়ে ওইটুকুরই লাগি
আছিল মন জাগি,
বৃঝিতে তাহা পারি নি এতদিন।
গৌরবের গিরিশিখর-'পরে
ছিলে যে সমাদরে
তৃষারসম শুভ্র স্কুকঠিন।
নামিলে নিয়ে অঞ্চজলধারা
ধ্সর ম্লান আপন-মান-হারা
আমারো ক্ষমা চাহি—
তখনি জানি আমারি তৃমি, নাহি গো দ্বিধা নাহি।

এখন আমি পেয়েছি অধিকার
তোমার বেদনার
আংশ নিতে আমার বেদনায়।
আজিকে সব ব্যাঘাত টুটে
জীবনে মোর উঠিল ফুটে
শরম তব পরম করুণায়।
অকুষ্ঠিত দিনের আলো
টেনেছে মুখে ঘোমটা কালো—
আমার সাধনাতে
এল তোমার প্রদোষবেলা সাঁঝের তারা হাতে।

৬ বৈশাধ ১৩৪১

### ব্যর্থ মিলন

বৃঝিলাম, এ মিলন ঝড়ের মিলন, কাছে এনে দূরে দিল ঠেলি।

ক্ষুক্ত মন

যতই ধরিতে চায়, বিরুদ্ধ আঘাতে তোমারে হারায় হতাশ্বাস।

তব হাতে

দাক্ষিণ্য যে নাই, শুধু শিথিল প্রশে করিছে রুপণ রুপা। কর্তব্যের বশে যে দান করিলে তার মূল্য অপহরি লুকায়ে রাখিলে কোথা

—আমি খুঁজে মরি পাই নে নাগাল। শরতের মেঘ তুমি ছায়া মাত্র দিয়ে ভেসে যাও

> —মরুভূমি কেনে দেশের

শৃত্য-পানে চেয়ে থাকে, পিপাসা তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যাপি করে হাহাকার। ভয় করিয়ো না মোরে।

এ করুণাকণা রেখো মনে— ভুল করে মনে করিয়ো না দস্ম্য আমি, লোভেতে নিষ্ঠুর। জেনো মোরে

প্রেমের তাপস।

স্কঠোর ব্রত ধরে করিব সাধনা

—আশাহীন ক্ষোভহীন বহ্নিতপ্ত ধ্যানাসনে রব রাত্রিদিন।

ছাড়িয়া দিলাম হাত।

যদি কভু হয়

তপস্থা সার্থক, তবে পাইব হৃদয়।
না'ও যদি ঘটে, তবে আশাচঞ্চলতা
দাহিয়া হইবে শাস্ত। সেও সফলতা।

#### অপরাধিনী

অপরাধ যদি ক'রে থাকো
কেন ঢাকো
মিথ্যা মোর কাছে।
শাসনের দণ্ড সে কি এই হাতে আছে
যে হাতে তোমার কপ্ঠে পরায়েছি বরণের হার।
শাস্তি এ আমার।
ভাগ্যেরে করেছি জয়
এ বিশ্বাসে মনে মনে ছিলাম নির্ভয়।
আলস্থে কি ভেবেছিন্থ তাই—
সাধনার আয়োজনে আর মোর প্রয়োজন নাই।

রুপ্ট ভাগ্য ভেঙে দিল অহংকার।

যা ঘটিল তাই আমি করিত্ব স্বীকার।

ক্ষমা করো মোরে।

আপনারে রেখেছিত্ব কারাগার ক'রে

তোমারে ঘিরিয়া,

পীড়িয়াছি ফিরিয়া ফিরিয়া

দিনে রাতে।

কখনো অজ্ঞাতে

যেখানে বেদনা তব সেখানে দিয়েছি মোর ভার।

বিষম হুঃসহ বোঝা এ ভালোবাসার সেখানে দিয়েছি চেপে ভালোবাসা নেই যেখানেতে। বসেছি আসন পেতে যেখানে স্থানের টানাটানি।

হায় জানি
কী ব্যথা কঠোর!
এ প্রেমের কারাগারে মোর
যন্ত্রণায় জাগি
স্থরঙ্গ কেটেছ যদি পরিত্রাণ লাগি
দোষ দিব কারে।
শাস্তি তো পেয়েছ তুমি এতদিন সেই রুদ্ধারে।
সে শাস্তির হোক অবসান।
আজ হতে মোর শাস্তি শুরু হবে, বিধির বিধান।

[২ ফাল্কন ১৩৩৮]

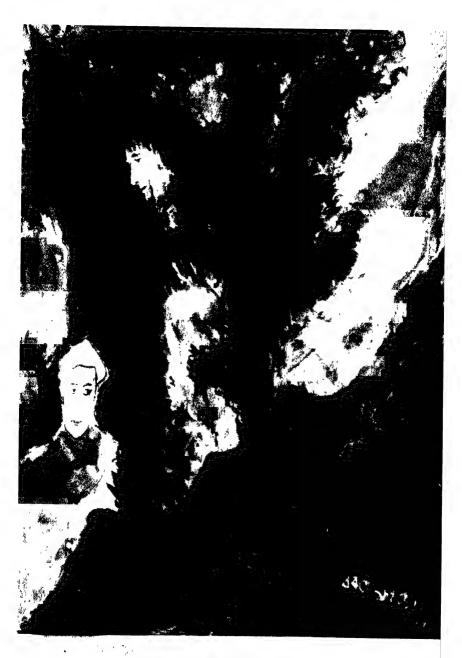

তোমাদের তুজনের মাঝে আছে কল্পনাব বাধা; হল না সহজ পথ বাধা স্বপ্লের গহনে।

#### বিচ্ছেদ

তোমাদের ত্জনের মাঝে আছে কল্পনার বাধা ; হল না সহজ পথ বাঁধা স্বপ্নের গহনে।

মনে মনে
ভাক দাও পরস্পারে সঙ্গহীন কত দিনে রাতে ;
তবু ঘটিল না কোন্ সামান্ত ব্যাঘাতে
মুখোমুখি দেখা।
ছজনে রহিলে একা
কাছে কাছে থেকে ;
তুচ্ছ, তবু অলঙ্ঘ্য সে দোহারে রহিল যাহা ঢেকে।

বিচ্ছেদের অবকাশ হতে
বায়ুস্রোতে
ভেসে আসে মধুমঞ্জরীর গন্ধখাস ;
চৈত্রের আকাশ
রোজে দেয় বৈরাগীর বিভাসের তান ;
আসে দোয়েলের গান ;
দিগন্তরে পথিকের বাঁশি যায় শোনা।

উভয়ের আনাগোনা আভাসেতে দেখা যায় ক্ষণে ক্ষণে চকিত নয়নে। পদধ্বনি শোনা যায় শুদ্ধপত্রপরিকীর্ণ বনবীথিকায়।

তোমাদের ভাগ্য আছে চেয়ে অনুক্ষণ
কখন দোঁহার মাঝে একজন
উঠিবে সাহস ক'রে—
বলিবে, 'যে মায়াডোরে
বন্দী হয়ে দূরে ছিন্ন এতদিন
ছিন্ন হোক, সে তো সত্যহীন।
লও বক্ষে ত্বাহু বাড়ায়ে;
সম্মুখে যাহারে চাও, পিছনেই আছে সে দাঁড়ায়ে।'

দার্জিলিং ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

# বিদ্রোহী

পর্বতের অন্য প্রান্থে ঝর্ঝরিয়া ঝরে রাত্রিদিন নির্মরিণী ;

এ মরুপ্রান্তের তৃষ্ণা হল শান্তিহীন পলাতকা মাধুর্যের কলম্বরে।

শুধু ওই ধ্বনি

ভূষিত চিত্তের যেন বিহ্যুতে খচিত বজ্রমণি বেদনায় দোলে বক্ষে।

কৌতৃকচ্ছুরিত হাস্ত তার মর্মের শিরায় মোর তীব্রবেগে করিছে বিস্তার জ্বালাময় রত্যস্রোত।

ওই ধ্বনি আমার স্বপন চঞ্চলিতে চাহে তার বঞ্চনায়।

মূঢ়ের মতন

ভুলিব না তাহে কভু।

জানিব মানিব নিঃসংশয়

তুর্লভেরে মিলিবে না;

করিব কঠোর বীর্যে জয়

ব্যর্থ ছুরাশারে মোর।

চিরজন্ম দিব অভিশাপ

দয়ারিক্ত তুর্গমেরে।

আশাহারা বিচ্ছেদের তাপ;

ছঃসহ দাহনে তার দীপ্ত করি হানিব বিদ্রোহ

অকিঞ্চন অদৃষ্টেরে।

পুষিব না ভিক্ষুকের মোহ।

চন্দননগর ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

## আসন্ন রাতি

এল আহ্বান, ওরে তুই থরা কর্।
শীতের সন্ধ্যা সাজায় বাসরঘর।
কালপুরুষের বিপুল মহাঙ্গন
বিছালো আলিম্পন,
অন্তরে তোর আসন্ন রাতি
জাগায় শন্থারব—
অন্তশৈলপাদমূলে তার
প্রসারিল অনুভব।

বিরহশয়ন বিছানো হেথায়,
কে যেন আসিল চোখে দেখা নাহি যায়।
অতীতদিনের বনের স্মরণ আনে
মিয়মাণ মৃহ সৌরভটুকু প্রাণে।
গাঁথা হয়েছিল যে মাধবীহার
মধুপূর্ণিমারাতে
কণ্ঠ জড়ালো পরশবিহীন
নির্বাক বেদনাতে।

মিলনদিনের প্রদীপের মালা পুলকিত রাতে যত হয়েছিল জ্বালা, আজি আঁধারের অতল গহনে হারা স্বপ্ন রচিছে তা'রা। ফাল্গুনবনমর্মর-সনে
মিলিত যে কানাকানি
আজি হৃদয়ের স্পন্দনে কাঁপে
তাহার স্তর বাণী।

কী নামে ডাকিব, কোন্ কথা কব,
হৈ বধু, ধেয়ানে আঁকিব কী ছবি তব।
চিরজীবনের পুঞ্জিত সুখত্ত্থ
কেন আজি উৎস্থক!
উৎসবহীন কৃষ্ণপক্ষে
আমার বক্ষোমাঝে
শুনিতেছে কে সে কার উদ্দেশে
সাহানায় বাঁশি বাজে।

আজ বৃঝি তোর ঘরে, ওরে মন,
গত বসস্তরজনীর আগমন।
বিপরীত পথে উত্তর বায়ু বেয়ে
এল সে তোমারে চেয়ে।
অবগুষ্ঠিত নিরলংকার
তাহার মূর্তিখানি
হৃদয়ে ছোঁওয়ালো শেষ পরশের
তুষারশীতল পাণি।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

## গীতচ্ছবি

তুমি যবে গান করো অলোকিক গীতমূর্তি তব ছাড়ি তব অঙ্গদীমা আমার অন্তরে অভিনব ধরে রূপ, যজ্ঞ হতে উঠে আসে যেন যাজ্ঞসেনী— ললাটে সন্ধ্যার তারা, পিঠে জ্যোতিবিজড়িত বেণী, চোখে নন্দনের স্বপ্ন, অধরের কথাহীন ভাষা মিলায় গগনে মৌন নীলিমায়, কী সুধাপিপাসা অমরার মরীচিকা রচে তব তন্তুদেহ ঘিরে। অনাদিবীণায় বাজে যে রাগিণী গভীরে গঙ্গীরে স্ষ্টিতে প্রস্কৃটি উঠে পুষ্পে পুষ্পে, তারায় তারায়, উত্তব্ন পর্বতশৃক্তে, নির্বরের হর্দম ধারায়, জন্মরণের দোলে ছন্দ দেয় হাসিক্রন্দনের— সে অনাদি স্থর নামে তব স্থরে, দেহবন্ধনের পাশ দেয় মুক্ত করি, বাধাহীন চৈতন্য এ মম নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিথিলের সে অন্তর্তম প্রাণের রহস্তলোকে— যেখানে বিত্যুৎসূক্ষ্মছায়া করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া, আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি— সেই তো কবির কাব্য, সেই তো তোমার কণ্ঠে গীতি।

চন্দ্রনগর

**१ देका**ई ५७८२

## ছবি

একলা ব'সে, হেরো, তোমার ছবি
এঁকেছি আজ বসন্থী রঙ দিয়া
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী
মৌমাছি ওই গুপ্পরে বন্দিয়া।
সমুখ-পানে বালুতটের তলে
শীর্ণ নদী শাস্ত ধারায় চলে,
বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে
উঠিছে স্পন্দিয়া।

মগ্ন তোমার স্বিশ্ব নয়ন ছটি
ছায়ায় ছন্ন অরণ্য-অঙ্গনে
প্রজাপতির দল যেখানে জুটি
রঙ ছড়ালো প্রফুল্ল রঙ্গণে।
তপ্ত হাওয়ায় শিথিলমঞ্জরি
গোলকচাঁপা একটি ছটি করি
পায়ের কাছে পড়ছে ঝরি ঝরি

ঘাটের ধারে কম্পিত ঝাউশাথে
দোয়েল দোলে সংগীতে চঞ্চলি।
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার কোলে স্বর্গ-অঞ্চলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে,
বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা স্থরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
ফিরিছে ক্রন্দিয়া।

১৭ বৈশাধ ১৩৩৮

## প্রণতি

প্রণাম আমি পাঠানু গানে উদয়গিরিশিখর-পানে অস্তমহাসাগর তট হতে— নবজীবনযাত্রাকালে

সেখান হতে লেগেছে ভালে

আশিসখানি অরুণ-আলোস্রোতে।

প্রথম সেই প্রভাত-দিনে

পড়েছি বাঁধা ধরার ঋণে,

কিছু কি তার দিয়েছি শোধ করি ?

চিররাতের তোরণে থেকে

বিদায়বাণী গেলেম রেখে

নানা রঙের বাষ্পলিপি ভরি।

বেসেছি ভালো এই ধরারে,

মুগ্ধ চোখে দেখেছি তারে,

ফুলের দিনে দিয়েছি রচি গান;

সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি,

সে গানে মোর রহুক স্মৃতি,

আর যা আছে হউক অবসান।

রোদের বেলা ছায়ার বেলা

করেছি সুখহুখের খেলা,

সে খেলাঘর মিলাবে মায়াসম;

অনেক তৃষা, অনেক ক্ষ্ধা,

তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা,—

উদয়গিরি প্রণাম লহো মম।

বরষ আসে বরষশেষে,
প্রবাহে তারি যায় রে ভেসে
বাঁধিতে যারে চেয়েছি চিরতরে।
বারে বারেই ঋতুর ডালি
পূর্ণ হয়ে হয়েছে খালি
মমতাহীন স্ফিলীলাভরে।
এ মোর দেহ-পেয়ালাখানা
উঠেছে ভরি কানায় কানা
রঙিন রসধারায় অন্প্রসম।
একটুকুও দয়া না মানি
ফেলায়ে দেবে, জানি তা জানি,—
উদয়গিরি তবুও নমোনম।

**૧৮** প্রণতি

কখনো তার গিয়েছে ছিঁড়ে,
কখনো নানা স্থরের ভিড়ে
রাগিণী মোর পড়েছে আধো চাপা।
ফাল্কনের আমন্ত্রণে

জেগেছে কুঁড়ি গভীর বনে, পড়েছে ঝরি চৈত্রবায়ে-কাঁপা।

অনেক দিনে অনেক দিয়ে ভেঙেছে কত গড়িতে গিয়ে,

ভাঙন হল চরম প্রিয়তম। সাজাতে পূজা করি নি ত্রুটি, ব্যর্থ হলে নিলেম ছুটি—

উদয়গিরি প্রণাম লহো মম।

[ ৭-১০ এপ্রিল ১৯৩৪ ]

## উদাসীন

তোমারে ডাকিন্নু যবে কুঞ্জবনে
তথনো আমের বনে গন্ধ ছিল।
জ্ঞানি না কা লাগি ছিলে অন্তমনে,
তোমার ছয়ার কেন বন্ধ ছিল।
একদিন শাখা ভরি এল ফলগুচ্ছ,
ভরা অঞ্জলি মোর করি গেলে তুচ্ছ,
পূর্ণতা-পানে আঁথি অন্ধ ছিল।

বৈশাথে অকরণ দারণ ঝড়ে।
সোনার বরন ফল খসিয়া পড়ে।
কহিন্তু 'ধুলায় লোটে মোর যত অর্ঘ্য,
তব করতলে যেন পায় তার স্বর্গ।'
হায় রে, তখনো মনে দ্বন্দ্ব ছিল।

তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা, আঁধারে ত্য়ারে তব বাজানু বীণা। তারার আলোক-সাথে মিলি মোর চিত্ত ঝঙ্কত তারে তারে করেছিল নৃত্য, তোমার হৃদয় নিস্পন্দ ছিল। তক্রাবিহীন নীড়ে ব্যাকুল পাথি
হারায়ে কাহারে বৃথা মরিল ডাকি।
প্রহর অতীত হল, কেটে গেল লগ্ন,
একা ঘরে তুমি ওদাস্তে নিমগ্ন,
তথনো দিগঞ্চলে চক্র ছিল।

কে বোঝে কাহার মন! অবোধ হিয়া
দিতে চেয়েছিল বাণী নিঃশেষিয়া।
আশা ছিল, কিছু বুঝি আছে অতিরিক্ত
অতীতের শ্বৃতিখানি অশ্রুতে সিক্ত—
বুঝিবা নূপুরে কিছু ছন্দ ছিল।

উষার চরণতলে মলিন শশী রজনীর হার হতে পড়িল খসি। বীণার বিলাপ কিছু দিয়েছে কি সঙ্গ, নিজার তটতলে তুলেছে তরঙ্গ, স্বপ্নেও কিছু কি আনন্দ ছিল।

শান্তিনিকেতন ১ শ্রাবণ ১৩৪১

### দানমহিমা

নির্কারিণী অকারণ অবারণ সুখে
নীরসেরে ঠেলা দিয়ে চলে তৃষিতের অভিমুখে—
নিত্য অফুরান
আপনারে করে দান।
সরোবর প্রশাস্ত নিশ্চল—
বাহিরেতে নিস্তরঙ্গ, অন্তরেতে নিস্তর্জ নিস্তল।
চির-অতিথির মতো মহাবট আছে তীরে;
ভূরিপায়ী মূল তার অদৃশ্য গভীরে
অনিঃশেষ রস করে পান,
অজন্ত্র পল্লবে তার করে স্বরগান।

তোমারে তেমনি দেখি নির্বিকল
অপ্রমন্ত পূর্ণতায়, হে প্রেয়সী, আছ অচঞ্চল।
তুমি করো বরদান দেবীসম ধীর আবির্ভাবে
নিরাসক্ত দাক্ষিণ্যের গম্ভীর প্রভাবে।
তোমার সামীপ্য সেই
নিত্য চারি দিকে আকাশেই
প্রকাশিত আত্মমহিমায়
প্রশাস্ত প্রভায়।
তুমি আছ কাছে,
সে আত্মবিশ্বৃত কুপা— চিত্ত তাহে পরিতৃপ্ত আছে।
ত্রশ্বরহস্ত যাহা তোমাতে বিরাজ্ঞে

## 

চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে, ওষ্ঠ তোমার কিছু কৌতৃকে হাসে, মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃত্ সুর। আলো-আঁধারের বন্ধনে আমি বাঁধা, আশানিরাশায় হৃদয়ে নিত্য ধাঁধা, সঙ্গ যা পাই তারি মাঝে রহে দূর।

নির্মম হতে কুষ্ঠিত হও মনে ;
অনুকম্পার কিঞ্চিৎ কম্পনে
ক্ষণিকের তরে ছলকে কণিক সুধা।
ভাণ্ডার হতে কিছু এনে দাও খুঁজি,
অন্তরে তাহা ফিরাইয়া লও বুঝি,
বাহিরের ভোজে হৃদয়ে গুমরে ক্ষুধা।

ওগো মল্লিকা, তব ফাল্কনরাতি
অজস্র দানে আপনি উঠে যে মাতি,
সে দাক্ষিণ্য দক্ষিণবায়্-তরে।
তার সম্পদ সারা অরণ্য ভরি—
গন্ধের ভারে মন্থর উত্তরা
কুঞ্জে কুঞ্জে লুষ্ঠিত ধূলি-'পরে।

উত্তরবায়ু আমি ভিক্ষুকসম
হিমনিশ্বাসে জানাই মিনতি মম
শুদ্ধ শাখার বীথিকারে চঞ্চলি।
অকিঞ্চনের রোদনে ধেয়ান টুটে
কুপণ দয়ায় কচিৎ একটি ফুটে
অবগুঠিত অকাল পুষ্পকলি।

যত মনে ভাবি রাখি তারে সঞ্চিয়া,
ছিঁ ড়িয়া কাড়িয়া লয় মোরে বঞ্চিয়া
প্রলয়প্রবাহে ঝ'রে-পড়া যত পাতা।
বিশ্বয় লাগে আশাতীত সেই দানে,
ক্ষীণ সৌরভে ক্ষণগৌরব আনে—
বরণমাল্য হয় না তাহাতে গাঁথা।

2015108

## ক্ষণিক

চৈত্রের রাতে যে মাধবীমঞ্জরী ঝরে গেল, তারে কেন লও সাজি ভরি ? সে শুধিছে তার ধুলার চরম দেনা, আজ বাদে কাল যাবে না তো তারে চেনা। মরুপথে যেতে পিপাসার সম্বল গাগরি হইতে চলকিয়া পড়ে জল, সে জলে বালুতে ফল কি ফলাতে পারো ? সে জলে কি তাপ মিটিবে কখনো কারো গ যাহা দেওয়া নহে, যাহা শুধু অপচয়, তারে নিতে গেলে নেওয়া অনর্থ হয়। ক্ষতির ধনেরে ক্ষয় হতে দেওয়া ভালো, কুড়াতে কুড়াতে শুকায়ে সে হয় কালো। হায় গো ভাগ্য, ক্ষণিক করুণাভরে যে হাসি যে ভাষা ছড়ায়েছ অনাদরে, বক্ষে তাহারে সঞ্চয় করে রাখি---ধুলা ছাড়া তার কিছুই রয় না বাকি। নিমেষে নিমেষে ফুরায় যাহার দিন চিরকাল কেন বহিব তাহার ঋণ গ যাহা ভূলিবার তাহা নহে ভূলিবার, স্বপ্নের ফুলে কে গাঁথে গলার হার!

প্রতি পলকের নানা দেনাপাওনায় চলতি মেঘের রঙ বুলাইয়া যায় জীবনের স্রোতে; চলতরঙ্গতলে ছায়ার লেখন আঁকিয়া মুছিয়া চলে শিল্পের মায়া— নির্মম তার তৃলি আপনার ধন আপনি সে যায় ভুলি। বিশ্বতিপটে চিরবিচিত্র ছবি লিখিয়া চলেছে ছায়া-আলোকের কবি। হাসিকান্নার নিত্য ভাসান-খেলা বহিয়া চলেছে বিধাতার অবহেলা। নহে সে কুপণ, রাখিতে যতন নাই, খেলাপথে তার বিদ্ব জমে না তাই। মানো সেই লীলা, যাহা যায় যাহা আসে পথ ছাডো তারে অকাতরে অনায়াসে। আছে তবু নাই, তাই নাহি তার ভার ; ছেড়ে যেতে হবে, তাই তো মূল্য তার। স্বৰ্গ হইতে যে স্বধা নিত্য ঝরে সে শুধু পথের, নহে সে ঘরের তরে। তুমি ভরি লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি, স্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি।

২৬ দেপ্টেম্বর ১৯৩৪

#### রূপকার

ওরা কি কিছু বোঝে

যাহারা আনাগোনার পথে

ফেরে কত কী খোঁজে ?

হেলায় ওরা দেখিয়া যায় এসে বাহির দারে ;

জীবনপ্রতিমারে
জীবন দিয়ে গড়িছে গুণী, স্বপন দিয়ে নহে।

ওরা তো কথা কহে—

সে-সব কথা মূল্যবান জানি,

তবু সে নহে বাণী।

রাতের পরে কেটেছে ছখরাত,
দিনের পরে দিন,
দারুণ তাপে করেছে তকু ক্ষীণ।
স্ষ্টিকারী বজ্রপাণি যে বিধি নির্মম,
বহ্নিতৃলিসম
কল্পনা সে দখিন হাতে যার,
সব-খোওয়ানো দীক্ষা তারি নিঠুর সাধনার
নিয়েছে ও যে প্রাণে;
নিজেরে ও কি বাঁচাতে কভু জানে ?

হায় রে রূপকার, নাহয় কারো করে৷ নি উপকার— আপন দায়ে করেছ তুমি নিজেরে অবসান, সে লাগি কভু চেয়ো না প্রতিদান। পাঁজর-ভাঙা কঠিন বেদনার অংশ নেবে শক্তি হেন, বাসনা হেন কার! বিধাতা যবে এসেছে দারে গিয়েছে কর হানি, জাগে নি তবু, শোনে নি ডাক যারা, সে প্রেম তারা কেমনে দিবে আনি যে প্রেম সব-হারা— করুণ চোখে যে প্রেম দেখে ভুল, সকল ক্রটি জানে তবু যে অমুকূল, শ্রদ্ধা যার তবু না হার মানে। কখনো যারা দেয় নি হাতে হাত, মর্মমাঝে করে নি আখিপাত, প্রবল প্রেরণায দিল না আপনায়. তাহারা কহে কথা. ছড়ায় পথে বাধা ও বিফলতা, করে না ক্ষমা কভু— তুমি তাদের ক্ষমা করিয়ো তবু।

হায় গো রূপকার, ভরিয়া দিয়ো জীবন-উপহার। চুকিয়ে দিয়ো ভোমার দেয়,
রিক্তহাতে চলিয়া যেয়ো—
কোরো না দাবি ফলের অধিকার।
জানিয়ো মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথি আছেন হিয়ামাঝে;
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা—
ভাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা।

১০ এপ্রিল ১৯৩৪

#### মেঘমালা

আদে অবগুষ্ঠিতা প্রভাতের অরুণ তুকুলে
শৈলতটমূলে,
আত্মদান অর্য্য আনে পায়।
তপস্বীর ধ্যান ভেঙে যায়,
গিরিরাক্ষ কঠোরতা যায় ভূলি,
চরণের প্রান্ত হতে বক্ষে লয় তুলি
সজল তরুণ মেঘমালা।
কল্যাণে ভরিয়া উঠে মিলনের পালা।
অচলে চঞ্চলে লীলা,
সুকঠিন শিলা
মন্ত হয় রসে।
উদার দাক্ষিণ্য তার বিগলিত নির্ম্বরে বর্ষে,
গায় কলোচ্ছল গান।
সে দাক্ষিণ্য গোপনের দান
এ মেঘমালারই।

এ বর্ষণ তারি
পর্বতের বাণী হয়ে উঠে জেগে—
নৃত্যবক্যাবেগে
বাধাবিম্ম চূর্ণ ক'রে
তরঙ্গের নৃত্যসাথে যুক্ত হয় অনস্ত সাগরে।

নির্মমের তপস্থা টুটিয়া
চলিল ছুটিয়া
দেশে দেশে প্রাণের প্রবাহ,
জয়ের উৎসাহ—
শ্রামলের মঙ্গল-উৎসবে
আকাশে বাজিল বীণা অনাহত রবে।
লঘুসুকুমার স্পর্শ ধীরে ধীরে
রুদ্রসন্ম্যাসীর স্তব্ধ নিরুদ্ধ শক্তিরে
দিল ছাড়া, সৌন্দর্যের বীর্যবলে
স্বর্গেরে করিয়া জয় মুক্ত করি দিল ধরাতলে।

শাস্তিনিকেতন ৫ অগস্ট ১৯৩৫

#### প্রাণের ডাক

সুদ্র আকাশে ওড়ে চিল,
উড়ে ফেরে কাক,
বারে বারে ভোরের কোকিল
ঘন দেয় ডাক।
জলাশয় কোন্ গ্রাম-পারে,
বক উড়ে যায় তারি ধারে,
ডাকাডাকি করে শালিখেরা।
প্রয়োজন থাক্ না'ই থাক্
যে যাহারে খুশি দেয় ডাক,
যেথাসেথা করে চলাফেরা।

উছল প্রাণের চঞ্চলতা
আপনারে নিয়ে।
অস্তিথের আনন্দ ও ব্যথা
উঠিছে ফেনিয়ে।
জোয়ার লেগেছে জাগরণে—
কলোল্লাস তাই অকারণে,
মুখরতা তাই দিকে দিকে।
ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়
কা মদিরা গোপনে মাতায়,
অধীরা করেছে ধরণীকে।

নিভূতে পৃথক কোরো নাকো
তুমি আপনারে।
ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখো
কেন চারি ধারে ?
প্রাণের উল্লাস অহেতুক
রক্তে তব হোক-না উৎস্কক,
থুলে রাখো অনিমেষ চোখ—
ফেলো জাল চারি দিক ঘিরে,
যাহা পাও টেনে লও তীরে
ঝিনুক শামুক যাই হোক।

হয়তো বা কোনো কাজ নাই,
ওঠো তবু ওঠো।
বৃথা হোক, তবুও বৃথাই
পথ-পানে ছোটো।
মাটির হৃদয়খানি ব্যেপে
প্রাণের কাঁপন ওঠে কেঁপে,
কেবল পরশ তার লহো।
আজি এই চৈত্রের প্রভাতে
আছ তুমি সকলের সাথে,
এ কথাটি মনে প্রাণে কহো।

জোডাসাঁকো ৭ এপ্রিল ১৯৩৪

#### দেবদারু

দেবদারু, তুমি মহাবাণী দিয়েছ মৌনের বক্ষে প্রাণমন্ত্র আনি-যে প্রাণ নিস্তব্ধ ছিল মরুতুর্গতলে প্রস্তরশৃষ্খলে কোটি কোটি যুগযুগান্তরে। যে প্রথম যুগে তৃমি দেখা দিলে নির্জন প্রাস্তরে রুদ্ধ অগ্নিতেজের উচ্ছাস উদ্ঘাটন করি দিল ভবিয়্যের ইতিহাস---জীবের কঠিন দ্বন্দ্ব অন্তহীন. ছঃখে স্থথে যুদ্ধ রাত্রিদিন, জেলে ক্ষোভহুতাশন অন্তরবিবরে যাহা সর্পসম করে আন্দোলন শিখার রসনা অশান্ত বাসনা। স্বিগ্ধ স্তব্ধ রূপে শ্যামল শান্তিতে তুমি চুপে চুপে ধরণীর রঙ্গভূমে রচি দিলে কী ভূমিকা---তারি মাঝে প্রাণীর হৃদয়রক্তে লিখা - মহানাট্য জীবনমৃত্যুর, কঠিন নিষ্ঠুর তুর্গম পথের ত্রঃসাহস।

যে পতাকা উর্ম্ব-পানে তুলেছিলে নিরলস
বলো কে জানিত তাহা নিরস্তর যুদ্ধের পতাকা
সৌম্যকাস্তি-দিয়ে-ঢাকা।
কে জানিত আজ আমি এ জন্মের জীবন মন্থিয়া
যে বাণী উদ্ধার করি চলেছি গ্রন্থিয়া
দিনে দিনে আমার আয়ুতে,
সে যুগের বসস্তবায়ুতে
প্রথম নীরব মন্ত্র তারি
ভাষাহারা মর্মরেতে দিয়েছ বিস্তারি
তুমি, বনস্পতি,
মোর জ্যোতিবন্দনায় জন্মপূর্ব প্রথম প্রণতি।

२७ टेहद्ध ५०००

28

#### কবি

এতদিনে বৃঝিলাম এ হৃদয় মরু না,
ঋতুপতি তার প্রতি আজো করে করুণা।
মাঘ মাদে শুরু হল অমুকূল করদান,
অন্তরে কোন্ মায়া-মন্তরে বরদান।
ফাল্পনে কুস্থমিতা কী মাধুরী তরুণা,
পলাশবীথিকা কার অনুরাগে অরুণা।

নীরবে করবী যবে আশা দিল হতাশে ভূলেও তোলে নি মোর বয়সের কথা সে। ওই দেখো অশোকের শ্যামঘন আঙিনায় কুপণতা কিছু নাই কুসুমের রাঙিমায়। সৌরভগরবিনী তারামণি লতা সে আমার ললাট-'পরে কেন অবনতা সে।

চম্পকতরু মোরে প্রিয়সখা জানে যে, গন্ধের ইঙ্গিতে কাছে তাই টানে যে। মধুকরবন্দিত নন্দিত সহকার মুকুলিত নতশাখে মুখে চাহে কহো কার। ছায়াতলে মোর সাথে কথা কানে কানে যে, দোয়েল মিলায় তান সে আমারি গানে যে। পিকরবে সাড়া যবে দেয় পিকবনিতা
কবির ভাষায় সে যে চায় তারি ভণিতা।
বোবা দক্ষিণ-হাওয়া ফেরে হেথাসেথা হায়—
আমি না রহিলে, বলো, কথা দেবে কে তাহায়।
পুষ্পচয়িনী বধু কিংকিণীক্ষণিতা,
অকথিতা বাণী তার কার স্থুরে ধ্বনিতা।

[ দাৰ্জিলিং ] ৮ কাৰ্তিক ১৩৩৮

26

# ছন্দোমাধুরী

পাষাণে-বাঁধা কঠোর পথ চলেছে তাহে কালের রথ,

ঘুরিছে তার মমতাহীন চাকা। বিরোধ উঠে ঘর্ষরিয়া, বাতাস উঠে জর্জরিয়া

তৃষ্ণাভরা তপ্তবালু-ঢাকা।

নিঠ্র লোভ জগৎ ব্যেপে তুর্বলেরে মারিছে চেপে,

মথিয়া তুলে হিংসাহলাহল। অর্থহীন কিসের তরে এ কাড়াকাড়ি ধুলার 'পরে

লজ্জাহীন বেস্কর কোলাহল।

হতাশ হয়ে যে দিকে চাহি কোথাও কোনো উপায় নাহি,

মামুষরূপে দাঁড়ায় বিভীষিকা। করুণাহীন দারুণ ঝড়ে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে

অন্যায়ের প্রলয়ানলশিখা।

সহসা দেখি, স্থন্দর হে, কে দৃতী তব বারতা বহে

্ব্যাঘাত-মাঝে অকালে অস্থানে। ছুটিয়া আসে গহন হতে আত্মহারা উছল স্রোতে

রসের ধারা মরুভূমির পানে। ছন্দভাঙা হাটের মাঝে তরল তালে নূপুর বাজে,

বাতাদে যেন আকাশবাণী ফুটে। কর্কশেরে নৃত্য হানি

ছন্দোময়ী মূর্তিথানি ঘূর্ণিবেগে আবর্তিয়া উঠে।

ভরিয়া ঘট অমৃত আনে,

সে কথা সে কি আপনি জ্বানে—

এনেছে বহি সীমাহীনের ভাষা।

প্রবল এই মিথ্যারাশি,

তারেও ঠেলি উঠেছে হাসি

অবলারূপে চিরকালের আশা।

১১ চৈত্র ১৩৩৮

#### বিরোধ

এ সংসারে আছে বহু অপরাধ
হেন অপবাদ
যখন ঘোষণা কর উচ্চ হতে উষ্ণ উচ্চারণে,
ভাবি মনে মনে,
ক্রোধের উত্তাপ তার
তোমার আপন অহংকার।
মন্দ ও ভালোর হন্দ্ব, কে না জানে চিরকাল আছে
সৃষ্টির মর্মের কাছে।
না যদি সে রহে বিশ্ব ঘেরি
বিরুদ্ধ নির্যাতবেগে বাজে না শ্রেচের জয়ভেরী।

বিধাতার 'পরে মিথ্যা আনিয়ো না অভিযোগ
মৃত্যুত্বংখ কর যবে ভোগ;
মনে জেনো, মৃত্যুর মৃল্যেই করি ক্রয়
এ জীবনে তুর্মূল্য যা, অমর্ড যা, যা-কিছু অক্ষয়।
ভাঙনের আক্রমণ
স্পৃষ্টিকর্ডা মান্ত্যেরে আহ্বান করিছে অক্লকণ।
তুর্গমের বক্ষে থাকে দয়াহীন শ্রেয়
কৃত্যুতীর্থ্যাত্রীর পাথেয়।

বহুভাগ্য সেই
জিমিয়াছি এমন বিশ্বেই
নির্দোষ যা নয়।
হুঃখ লজ্জা ভয়
ছিন্নসূত্রে জটিলগ্রস্থিতে
রচনার সামঞ্জস্ত পদে পদে রয়েছে খণ্ডিতে।
এই ক্রটি দেখেছি যখন
শুনি নি কি সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী গভীর ক্রন্দন
যুগে যুগে উচ্ছুসিতে থাকে;
দেখি নি কি আর্তচিত্ত উদ্বোধিয়া রাখে
মান্থবের ইতিবৃত্ত বেদনার নিত্য আন্দোলনে।

উৎপীড়িত সেই জাগরণে
তন্দ্রাহীন যে মহিমা যাত্রা করে রাত্রির আধারে
নমস্কার জানাই তাহারে।
নানা নামে আসিছে সে নানা অস্ত্র হাতে
কণ্টকিত অসম্মান অবাধে দলিয়া পদপাতে—
মরণেরে হানি—
প্রলয়ের পাস্থ সেই, রক্তে মোর তাহারে আহ্বানি।

শান্তিনিকেতন শ্রাবণ ১৩৪২

#### রাতের দান

পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো, গানের বেলা আজ ফুরালো। কী নিয়ে তবে কাটিবে তব সন্ধ্যা গ

রাত্রি নহে বন্ধ্যা.
অন্ধকারে না-দেখা ফুল ফুটায়ে তোলে সে যে—
দিনের অতি নিঠুর খর তেজে
যে ফুল ফুটিল না,
যাহার মধুকণা
বনভূমির প্রত্যাশাতে গোপনে ছিল ব'লে
গিয়েছে কবে আকাশপথে চলে
তোমার উপবনের মৌমাছি
কুপণ বনবীথিকাতলে রুথা করুণা যাচি।

আঁধারে-ফোটা সে ফুল নহে ঘরেতে আনিবার,
সে ফুলদলে গাঁথিবে না তো হার;
সে শুধু বুকে আনে
গন্ধে-ঢাকা নিভৃত অমুমানে
দিনের ঘন জনতা-মাঝে হারানো আঁথিখানি,
মোনে-ডোবা বাণী;
সে শুধু আনে পাই নি যারে তাহারি পরিচিতি,
ঘটে নি যাহা ব্যাকুল তারি শ্বৃতি।

স্বপনে-ঘেরা স্থাপুর তারা নিশার-ডালি-ভরা
দিয়েছে দেখা, দেয় নি তবু ধরা ;
রাতের ফুল দুরের ধ্যানে তেমনি কথা কবে,
অনধিগত সার্থকতা বুঝাবে অমুভবে,
না-জানা সেই না-ছোঁওয়া সেই পথের শেষ দান
বিদায়বেলা ভরিবে তব প্রাণ।

১৯ আষাঢ় ১৩৪১

## নবপরিচয়

জন্ম মোর বহি যবে
থেয়ার তরী এল ভবে
যে আমি এল সে তরীখানি বেয়ে,
ভাবিয়াছিমু বারে বারে
প্রথম হতে জানি তারে,
পরিচিত সে পুরানো সব চেয়ে।

হঠাৎ যবে হেনকালে
আবেশকুহেলিকাজালে
অরুণরেখা ছিন্ত দেয় আনি
আমার নব পরিচয়
চমকি উঠে মনোময়—
নৃতন সে যে, নৃতন তারে জানি।

বসস্তের ভরাস্রোতে

এসেছিল সে কোথা হতে

বহিয়া চিরযৌবনেরই ডালি।
অনস্তের হোমানলে

যে যজ্ঞের শিখা জ্ঞলে,
সে শিখা হতে এনেছে দীপ জ্বালি।

মিলিয়া যায় তারি সাথে
আশ্বিনেরই নবপ্রাতে
শিউলিবনে আলোটি যাহা পড়ে,

শব্দহীন কলরোলে
সে নাচ তারি বুকে দোলে
যে নাচ লাগে বৈশাখের ঝড়ে।

এ সংসারে সব সীমা

ছাড়ায়ে গেছে যে মহিমা

ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে,
মরণ করি অভিভব

আছেন চির যে মানব

নিজেরে দেখি সে পথিকের পথে।

সংসারের চেউখেলা
সহজে করি অবহেলা
রাজহংস চলেছে যেন ভেসে—
সিক্ত নাহি করে তারে,
মুক্ত রাথে পাখাটারে,
উর্ম্ব শিরে পড়িছে আলো এসে।

আনন্দিত মন আজি
কী সংগীতে উঠে বাজি,
বিশ্ববীণা পেয়েছি যেন বুকে।
সকল লাভ, সব ক্ষতি,
তুচ্ছ আজি হল অতি
হঃখ সুখ ভুলে যাওয়ার সুখে।

শান্তিনিকেতন। ২৯ এপ্রিল ১৯৩৪

### মরণমাতা

মরণমাতা, এই-যে কচি প্রাণ বুকের এ যে হুলাল তব, তোমারি এ যে দান। ধুলায় যবে নয়ন আঁধা, জড়ের স্থপে বিপুল বাধা, তখন দেখি তোমারি কোলে নবীন শোভমান।

নবদিনের জাগরণের ধন, গোপনে তারে লালন করে তিমির-আবরণ। পর্দাঢাকা তোমার রথে বহিয়া আনো প্রকাশপথে নৃতন আশা, নৃতন ভাষা, নৃতন আয়োজন।

চ'লে যে যায় চাহে না আর পিছু,
তোমারি হাতে সঁপিয়া যায় যা ছিল তার কিছু।
তাহাই লয়ে মন্ত্র পড়ি
নৃতন যুগ তোলো যে গড়ি—
নৃতন ভালোমন্দ কত, নৃতন উচুনিচু।

রোধিয়া পথ আমি না রব থামি ; প্রাণের স্রোত অবাধে চলে তোমারি অনুগামী। নিখিলধারা সে স্রোত বাহি ভাঙিয়া সীমা চলিতে চাহি, অচলরূপে রব না বাঁধা অবিচলিত আমি।

সহজে আমি মানিব অবসান,
ভাবী শিশুর জনমমাঝে নিজেরে দিব দান।
আজি রাতের যে ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল ছলি
ঝক্রক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

৪ মাঘ ১৩৩৮

#### মাতা

কুয়াষার জাল

আবরি রেখেছে প্রাতঃকাল—
সেইমতো ছিন্ন আত্মপরিচয়হীন।
আত্মপরিচয়হীন।
অত্পপ্ত স্বপ্নের মতো করেছিন্ন অনুভব
কুমারীচাঞ্চল্যতলে আছিল যে সঞ্চিত্র আভাস,
যে নিরুদ্ধ আলোকের মুক্তির আভাস,
অনাগত দেবতার আসন্ন আশ্বাস,
পুত্পকোরকের বক্ষে অগোচর ফলের মতন।
তুই কোলে এলি যবে অমূল্য রতন,
অপূর্ব প্রভাতরবি,
আশার অতীত যেন প্রত্যাশার ছবি—
লভিলাম আপনার পূর্ণতারে
কাঙাল সংসারে।

প্রাণের রহস্থ স্থগভীর অন্তরগুহায় ছিল স্থির, সে আজ্ব বাহির হল দেহ লয়ে উন্মুক্ত আলোতে অন্ধকার হতে ; স্থার্ঘকালের পথে চলিল সুদুর ভবিষ্যতে। যে আনন্দ আজি মোর শিরায় শিরায় বহে গুহের কোণের তাহা নহে।

আমার হৃদয় আজি পাস্থশালা,
প্রাঙ্গণে হয়েছে দীপ জ্বালা।
হেথা কারে ডেকে আনিলাম—
অনাদিকালের পাস্থ কিছুকাল করিবে বিশ্রাম।
এ বিশ্বের যাত্রী যারা চলে অসীমের পানে
আকাশে আকাশে নৃত্যগানে—
আমার শিশুর মুখে কলকোলাহলে
সে যাত্রীর গান আমি শুনিব এ বক্ষতলে।
অতিশয় নিকটের, দূরের তবু এ—
আপন অস্তরে এল, আপনার নহে তো কভু এ।

বন্ধনে দিয়েছে ধরা শুধু ছিন্ন করিতে বন্ধন—
আনন্দের ছন্দ টুটে উচ্ছুসিছে এ মোর ক্রন্দন।
জ্বননীর
এ বেদনা, বিশ্বধরণীর
সে যে আপনার ধন—
না পারে রাখিতে নিজে, নিখিলেরে করে নিবেদন।

বরানগর ৮ অগস্ট্ ১৯৩২

# কাঠবিড়ালি

কাঠবিড়ালির ছানাছটি আঁচলতলায় ঢাকা, পায় সে কোমল করুণ হাতে পরশ সুধামাখা। এই দেখাটি দেখে এলেম ক্ষণকালের মাঝে. সেই থেকে আজু আমার মনে স্থরের মতো বাজে। চাঁপাগাছের আড়াল থেকে একলা সাঁঝের তারা একটুখানি ক্ষীণ মাধুরী জাগায় যেমনধারা. তরল কলধ্বনি যেমন বাজে জলের পাকে গ্রামের ধারে বিজন ঘাটে ছোটো নদীর বাঁকে, লেবুর ডালে খুশি যেমন প্রথম জেগে ওঠে একটু যখন গন্ধ নিয়ে একটি কুঁড়ি ফোটে, তুপুর বেলায় পাখি যেমন দেখতে না পাই যাকে ঘন ছায়ায় সমস্ত দিন
মৃত্ল স্থরে ডাকে,
তেমনিতরো ঐ ছবিটির
মধুরসের কণা
ক্ষণকালের তরে আমায়
করেছে আনমনা।

ত্বঃখসুখের বোঝা নিয়ে
চলি আপন-মনে,
তথন জীবন-পথের ধারে
গোপন কোণে কোণে
হঠাৎ দেখি চিরাভ্যাসের
অন্তরালের কাছে
লক্ষ্মীদেবীর মালার থেকে
ছিন্ন পড়ে আছে
ধ্লির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে
টুকরো রতন কত—
আজকে আমার এই দেখাটি
দেখি ভারির মতো।

শাস্তিনিকেতন ২২ আষাঢ় ১৩৪১

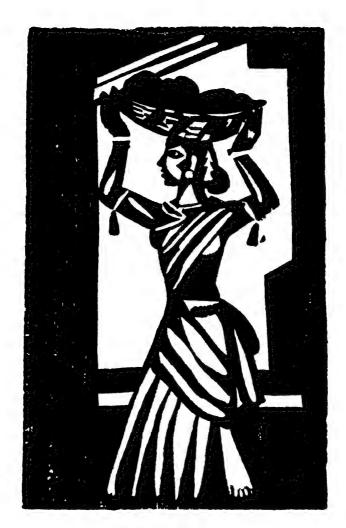

বায় আদে সাঁওতাল মেয়ে ···

# দাঁওতাল মেয়ে

যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে শিমুলগাছের তলে কাঁকরবিছানো পথ বেয়ে। মোটা শাড়ি আঁট করে ঘিরে আছে তন্থ কালো দেহ। বিধাতার ভোলা-মন কারিগর কেহ কোন কালো পাখিটিরে গডিতে গড়িতে শ্রাবণের মেঘে ও তড়িতে উপাদান খুঁ জি ওই নারী রচিয়াছে বুঝি। ওর হুটি পাখা ভিতরে অদৃশ্য আছে ঢাকা, লঘু পায়ে মিলে গেছে চলা আর ওড়া। নিটোল তু হাতে তার সাদারাঙা কয়-জোড়া गाना-जाना ठुड़ि, মাথায় মাটিতে-ভরা ঝুড়ি, যাওয়া-আসা করে বারবার। আঁচলের প্রাস্ত তার লাল রেখা ত্লাইয়া পলাশের স্পর্শমায়া আকাশেতে দেয় বুলাইয়া।

পউষের পালা হল শেষ,
উত্তর বাতাসে লাগে দক্ষিণের কচিং আবেশ।
হিমঝুরি শাখা-'পরে
চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে
শীতের রোদ্দুরে।
পাঞ্নীল আকাশেতে চিল উড়ে যায় বহুদুরে।
আমলকীতলা ছেয়ে খ'সে পড়ে ফল,
জোটে সেথা ছেলেদের দল।
আঁকাবাঁকা বনপথে আলোছায়া-সাঁথা
অকস্মাং ঘুরে ঘুরে ওড়ে ঝরা পাতা
সচকিত হাওয়ার খেয়ালে।
ঝোপের আড়ালে
গলাফোলা গিরগিটি স্তরু আছে ঘাসে।
ঝুড়ি নিয়ে বারবার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে।

আমার মাটির ঘরখানা আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা। ধীরে ধীরে ভিত তোলে গেঁথে রৌদ্রে পিঠ পেতে।

মাঝে মাঝে
স্থাদূরে রেলের বাঁশি বাজে;
প্রহর চলিয়া যায়, বেলা পড়ে আসে,
তং তং ঘণ্টাধ্বনি জেগে ওঠে দিগস্ত-আকাশে।

আমি দেখি চেয়ে,
ঈষং সংকোচে ভাবি— এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্কৃতিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রুষার স্নিগ্ধস্থা-ভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি—
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।

শাস্তিনিকেতন ৪ মাঘ ১৩৪১

# মিলন্যাত্রা

চন্দনধ্পের গন্ধ ঠাকুরদালান হতে আসে,
শান-বাঁধা আঙিনার এক পাশে
শিউলির তল
আচ্চন্ন হতেছে অবিরল
ফুলের সর্বস্থনিবেদনে।
গৃহিণীর মৃতদেহ বাহির প্রাঙ্গণে
আনিয়াছে বহি;
বিলাপের গুপ্পরণ স্ফীত হয়ে ওঠে রহি রহি;
শরতের সোনালি প্রভাতে
যে আলোছায়াতে
খচিত হয়েছে ফুলবন
মৃতদেহ-আবরণ
আশ্বিনের সেই ছায়া-আলো
অসংকোচে সহক্ষে সাজালো।

জয়লক্ষ্মী এ ঘরের বিধবা ঘরনী আসন্ন মরণকালে তৃহিতারে কহিলেন, 'মণি, আগুনের সিংহদ্বারে চলেছি যে দেশে যাব সেথা বিবাহের বেশে। আমারে পরায়ে দিয়ো লাল চেলিখানি, সীমস্কে সিঁত্র দিয়ো টানি।' যে উজ্জ্বল সাজে

একদিন নববধু এসেছিল এ গৃহের মাঝে,
পার হয়েছিল যে জ্য়ার,
উত্তীর্ণ হল সে আরবার
সেই দ্বার সেই বেশে
যাট বংসরের শেষে।
এই দ্বার দিয়ে আর কভূ
এ সংসারে ফিরিবে না সংসারের একচ্ছত্র প্রভূ।
অক্ষুগ্ধ শাসনদণ্ড স্রস্ত হল তার,
ধনে জনে আছিল যে অবারিত অধিকার
আজি তার অর্থ কী যে!
যে আসনে বসিত সে তারো চেয়ে মিথ্যা হল নিজে।

প্রিয়মিলনের মনোরথে
পরলোক-অভিসার-পথে
রমণীর এই চিরপ্রস্থানের ক্ষণে
পড়িছে আরেক দিন মনে।—

আখিনের শেষভাগে চলেছে পূজার আয়োজন ;
দাসদাসী-কলকণ্ঠ-মুখরিত এ ভবন
উৎসবের উচ্ছল জোয়ারে
ক্ষুক্ক চারি ধারে।
এ বাড়ির ছোটো ছেলে অনুকূল পড়ে এম-এ ক্লাসে,
এসেছে পূজার অবকাশে।

শোভনদর্শন যুবা, সব চেয়ে প্রিয় জননীর, বউদিদিমগুলীর প্রশ্রয়ভাজন। পূজার উদ্যোগে মেশে তারো লাগি পূজার সাজন।

একদা বাড়ির কর্তা স্নেহভরে
পিতৃমাতৃহীন মেয়ে প্রমিতারে এনেছিল ঘরে
বন্ধুঘর হতে; তখন বয়স তার ছিল ছয়,
এ বাড়িতে পেল সে আশ্রয়
আত্মীয়ের মতো।
অন্থদাদা কতদিন তারে কত
কাদায়েছে অত্যাচারে।

বালক-রাজারে

যত সে জোগাত অর্ঘ্য ততই দৌরাষ্ম্য যেত বেড়ে : সন্থবাধা থোঁপাখানি নেড়ে হঠাৎ এলায়ে দিত চুল

অমুকূল;

চুরি করে খাতা খুলে
পেন্সিলের দাগ দিয়ে লজ্জা দিত বানানের ভুলে।
গৃহিণী হাসিত দেখি হুজনের এ ছেলেমানুষি—
কভু রাগ, কভু খুশি,
কভু ঘোর অভিমানে পরস্পর এড়াইয়া চলা,
দীর্ঘকাল বন্ধ কথা বলা।

বহুদিন গেল তার পর।

প্রমির বয়স আজ আঠারো বছর।
হেনকালে একদা প্রভাতে
গৃহিণীর হাতে
চুপিচুপি ভৃত্য দিল আনি
রঙিন কাগজে লেখা পত্র একখানি।
অন্তকুল লিখেছিল প্রমিতারে
বিবাহপ্রস্তাব করি তারে।
বলেছিল, 'মায়ের সম্মতি
অসম্ভব অতি।
জাতের অমিল নিয়ে এ সংসারে
ঠেকিবে আচারে।
কথা যদি দাও, প্রমি, চুপিচুপি তবে
মোদের মিলন হবে
আইনের বলে।'

তুর্বিষহ ক্রোধানলে
জয়লক্ষ্মী তীব্র উঠে দহি।
দেওয়ানকে দিল কহি,
'এ মুহূর্তে প্রমিতারে
দূর করি দাও একেবারে।'

ছুটিয়া মাতারে এসে বলে অমুকৃল,
'করিয়ো না ভূল ;
অপরাধ নাই প্রমিতার,
সম্মতি পাই নি আজো তার।

কর্ত্রী তুমি এ সংসারে;
তাই ব'লে অবিচারে
নিরাশ্রয় করি দিবে অনাথারে, হেন অধিকার
নাই নাই, নাইকো তোমার।
এই ঘরে ঠাঁই দিল পিতা ওরে,
তারি জোরে
হেথা ওর স্থান
তোমারি সমান।
বিনা অপরাধে
কী স্বত্বে তাড়াবে ওরে মিথ্যা পরিবাদে!

স্ব্যাবিদ্বেষর বহিং দিল মাতৃমন ছেয়ে—
'ওইটুকু মেয়ে
আমার সোনার ছেলে পর করে,
আগুন লাগিয়ে দেয় কচি হাতে এ প্রাচীন ঘরে!
অপরাধ! অনুকূল ওরে ভালোবাসে এই ঢের,
সীমা নেই এ অপরাধের।
যত তর্ক কর তুমি, যে যুক্তি দাও-না
ইহার পাওনা
ওই মেয়েটাকে হবে মেটাতে সম্বর।
আমারি এ ঘর,
আমারি এ ধনজন,
আমারি শাসন—
আর কারো নয়—
আক্রই আমি দেব তার পরিচয়।'

প্রমিতা যাবার বেলা ঘরে দিয়ে দ্বার
থুলে দিল সব অলংকার।
পরিল মিলের শাড়ি মোটাস্থতা-বোনা।
কানে ছিল সোনা—
কোনো জন্মদিনে তার
স্বর্গীয় কর্তার উপহার—
বাক্সে তুলি রাখিল শয্যায়।
ঘোমটায় সারামুখ ঢাকিল লজ্জায়।

যবে, হতে গেল পার
সদরের দার,
কোথা হতে অকস্মাৎ
অনুকূল পাশে এসে ধরিল তাহার হাত
কোতৃহলী দাসদাসী সবলে ঠেলিয়া সবাকারে;
কহিল সে, 'এই দারে
এতদিনে মুক্ত হল এইবার
মিলনযাত্রার পথ প্রমিতার।
যে শুনিতে চাও শোনো,
মোরা দোঁহে ফিরিব না এ দারে কখনো।'

শান্তিনিকেতন ৫ ভাত্র ১৩৪২

#### অন্তর্তম

আপন মনে যে কামনার চলেছি পিছুপিছু
নহে সে বেশি কিছু।
মরুভূমিতে করেছি আনাগোনা,
ভূষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে সে হীরা সোনা—
পর্ণপুটে একটু শুধু জল,
উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল।
সেইটুকুতে বিরোধ ঘোচে জীবন মরণের,
বিরাম জোটে শ্রাস্ত চরণের।

হাটের হাওয়া ধুলায় ভরপুর
তাহার কোলাহলের তলে একটুখানি স্থর
সকল হতে তুর্লভ তা, তবু সে নহে বেশি।
বৈশাথের তাপের শেষাশেষি
আকাশ-চাওয়া শুক্ষমাটি-'পরে
হঠাৎ-ভেসে-আসা মেঘের ক্ষণকালের তরে
এক পশলা বৃষ্টিবরিষন,
তঃস্বপন বক্ষে যবে শ্বাসনিরোধ করে
জাগিয়ে-দেওয়া করুণ প্রশন—
এইটুকুরই অভাব গুরুভার,
না জেনে তবু ইহারই লাগি হৃদয়ে হাহাকার।

অনেক গুরাশারে
সাধনা ক'রে পেয়েছি, তবু ফেলিয়া গেছি তারে।
যে পাওয়া শুধু রক্তে নাচে, স্বপ্নে যাহা গাঁথা,
ছন্দে যার হল আসন পাতা,
খ্যাতিস্মৃতির পাষাণপটে রাখে না যাহা রেখা,
ফাল্কনের সাঁঝতারায় কাহিনী যার লেখা,
সে ভাষা মোর বাঁশিই শুধু জানে—
এই যা দান গিয়েছে মিশো গভীরতর প্রাণে,

করি নি যার আশা, যাহার লাগি বাঁধি নি কোনো বাসা, বাহিরে যার নাইকো ভার, যায় না দেখা যারে, বেদনা তারি ব্যাপিয়া মোর নিখিল আপনারে।

শাস্থিনিকেতন ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

### বনস্পতি

কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন এ যৌবন. হে তরু প্রবীণ, প্রতিদিন জরাকে ঝরাও তুমি কী নিগৃঢ় তেজে— প্রতিদিন আস তুমি সেজে সভা জীবনের মহিমায়। প্রাচীনের সমুদ্রসীমায় নবীন প্রভাত তার অক্লান্ত কিরণে তোমাতে জাগায় লীলা নিরন্তর খামলে হিরণে। দিনে দিনে পথিকের দল ক্রিইপদত্রল তব ছায়াবীথি দিয়ে রাত্রি-পানে ধায় নিরুদ্দেশ: আর তো ফেরে না তারা, যাত্রা করে শেষ। তোমার নিশ্চল যাত্রা নব নব পল্লব-উদ্গমে, ঋতুর গতির ভঙ্গে পুষ্পের উন্থমে !

প্রাণের নির্ব্বরলীলা স্তব্ধ রূপাস্তরে
দিগস্তেরে পুলকিত করে।
তপোবনবালকের মতো
আবৃত্তি করিছ তুমি ফিরে ফিরে অবিরত
সঞ্জীবন-সামমন্ত্র-গাথা।

তোমার পুরানো পাতা
মাটিরে করিছে প্রত্যর্পণ
মাটির যা মর্তধন;
মৃত্যুভার সঁপিছে মৃত্যুরে
মর্মরিত আনন্দের স্থরে:
সেইক্ষণে নবকিশলয়
রবিকর হতে করে জয়
প্রচ্ছন্ন আলোক,
অমর অশোক
স্প্রির প্রথম বাণী;
বায়ু হতে লয় টানি
চিরপ্রবাহিত
নৃত্যের অমৃত।

২ অগস্ট ১৯৩২

### ভীষণ

বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ, ক্ষণে ক্ষণে আজিও তা মানে মোর মন। প্রকাণ্ড মাহাত্মাবলে জিনেছিলে ধরা একদিন যে আদি অরণ্যযুগে, আজি তাহা ক্ষীণ। মানুষের-বশ-মানা এই-যে তোমায় আজ দেখি, তোমার আপন রূপ এ কি १ আমার বিধান দিয়ে বেঁধেছি তোমারে আমার বাসার চারি ধারে। ছায়া তব রেখেছি সংযমে। দাঁড়ায়ে রয়েছ স্তব্ধ জনতাসংগমে হাটের পথের ধারে। নম্র পত্রভারে কিঙ্করের মতো আছ মোর বিলাসের অমুগত। লীলাকাননের মাপে তোমারে করেছি খর্ব। মৃত্ব কলালাপে করো চিত্তবিনোদন, এ ভাষা কি তোমার আপন ?

একদিন এসেছিলে আদি বনভূমে;
জীবলোক মগ্ন ঘুমে—
তখনো মেলে নি চোখ,
দেখে নি আলোক।

সমুদ্রের তীরে তীরে শাখায় মিলায়ে শাখা ধরার কন্ধাল দিলে ঢাকা। ছায়ায় বুনিয়া ছায়া স্তরে স্তরে সবুজ মেঘের মতো ব্যাপ্ত হলে দিকে দিগন্তরে। লতায় গুলোতে ঘন, মৃতগাছ-শুষপাতা-ভরা, আলোহীন পথহীন ধরা। অরণ্যের আর্দ্রগন্ধে নিবিড বাতাস যেন ক্ষশ্বাস চলিতে না পারে। সিম্বুর তরঙ্গধনি অন্ধকারে গুমরিয়া উঠিতেছে জনশৃত্য বিশ্বের বিলাপে। ভূমিকম্পে বনস্থলী কাঁপে; প্রচণ্ড নির্ঘোষে বহু তরুভার বহি বহুদূর মাটি যায় ধ্বসে গভীর পক্ষের তলে। সেদিনের অন্ধযুগে পীড়িত সে জলে স্থলে তুমি তুলেছিলে মাথা। বলিত বন্ধলে তব গাঁথা সে ভীষণ যুগের আভাস।

যেথা তব আদিবাস
সে অরণ্যে একদিন মামুষ পশিল যবে
দেখা দিয়েছিলে তুমি ভীতিরূপে তার অমুভবে।
হে তুমি অমিত-আয়ু, তোমার উদ্দেশে
স্তবগান করেছে সে।

বাঁকাচোরা শাখা তব কত কী সংকেতে
অন্ধকারে শঙ্কা রেখেছিল পেতে।
বিকৃত বিরূপ মূর্তি মনে মনে দেখেছিল তারা
তোমার তুর্গমে দিশাহারা।

আদিম সে আরণাক ভয়
রক্তে নিয়ে এসেছিরু আজিও সে কথা মনে হয়।
বিটের জটিল মূল আকাবাঁকা নেমে গেছে জলে—
মসীকৃষ্ণ ছায়াতলে
দৃষ্টি মোর চলে যেত ভয়ের কৌতুকে,
ফুরুতুরু বুকে
ফিরাতেম নয়ন তথনি।
যে মূর্তি দেখেছি সেথা, শুনেছি যে ধ্বনি
সে তো নহে আজিকার।
বহু লক্ষ বর্ষ আগে সৃষ্টি সে তোমার।
হে ভীষণ বনস্পতি,
সেদিন যে নতি
মন্ত্র পড়ি দিয়েছি তোমারে,
আমার চৈতন্যতলে আজিও তা আছে এক ধারে।

२ व्यागमें ५२०२

# সন্ন্যাসী

হে সন্ন্যাসী, হে গন্তীর, মহেশ্বর, মন্দাকিনী প্রসারিল কত-না নির্বর তোমারে বেষ্টন করি নৃত্যজালে। তব উচ্চভালে উৎক্ষিপ্ত শীকরবাম্পে বাঁকা ইন্দ্রধন্ত রহে তব শুভ্রতমু বর্ণে বর্ণে বিচিত্র করিয়া। কলহাস্যে মুখরিয়া উদ্ধত নন্দীব রুপ্ত তর্জনীরে করে পরিহাস, ক্ষণে ক্ষণে করে তব তপোনাশ; নাহি মনে ভয়, দূরে নাহি রয়, ত্বার ত্রন্ত তারা শাসন না মানে, তোমারে আপন সাথি জানে। সকল নিয়মবন্ধহারা আপন অধীর ছন্দে তোমারে নাচাতে চায় তারা বাহু তব ধরি। তুমি মনে মনে হাসো ভৃঙ্গীর জ্রকৃটি লক্ষ্য করি। এদের প্রশ্রা দিলে, তাই যত হুদামের দল
চরাচর ঘেরি ঘেরি করিছে উন্মন্ত কোলাহল
সমুক্তরঙ্গতালে, অরণ্যের দোলে,
যৌবনের উদ্বেল কল্লোলে।
আনে চাঞ্চল্যের অর্ঘ্য নিরস্তর তব শাস্তি নাশি—
এই তো তোমার পূজা জানো তাহা হে ধীর সন্ধ্যাসী।

৩ অগস্১৯৩২

# হরিণী

হে হরিণী, আকাশ লইবে জিনি কেন তব এ অধ্যবসায় ? স্থুদুরের অভ্রপটে অগম্যেরে দেখা যায়, কালো চোখে পড়ে তার স্বপ্নরূপ লিখা; একি মরীচিকা, পিপাসার স্বরচিত মোহ. একি আপনার সাথে আপন বিদ্রোহ ? নিজের তঃসহ সঙ্গ হতে ছুটে যেতে চাও কোনো নৃতন আলোতে— নিকটের সংকীর্ণতা করি ছেদ. দিগস্তের নব নব যবনিকা করি দিয়া ভেদ। আছ বিচ্ছেদের পারে: যারে তুমি জানো নাই, রক্তে তুমি চিনিয়াছ যারে সে যে ডাক দিয়ে গেছে যুগে যুগে যত হরিণীরে বনে মাঠে গিরিতটে নদীতীরে— জানায়েছে অপূর্ব বারতা কত শত বসস্তের আত্মবিহ্বলতা।

তারি লাগি বিশ্বভোলা মহা-অভিসার
হয়েছে তুর্বার,
অদৃশ্যেরে সন্ধানের তরে
দাঁড়ায়েছ স্পর্ধাভরে,
একান্ত উংস্ক তব প্রাণ
আকাশেরে করে জ্বাণ—
কর্ণ করিয়াছে খাড়া,
বাতাসে বাতাসে আজি অশ্রুত বাণীর পায় সাড়া।

১ অগস্ট ১৯৩২

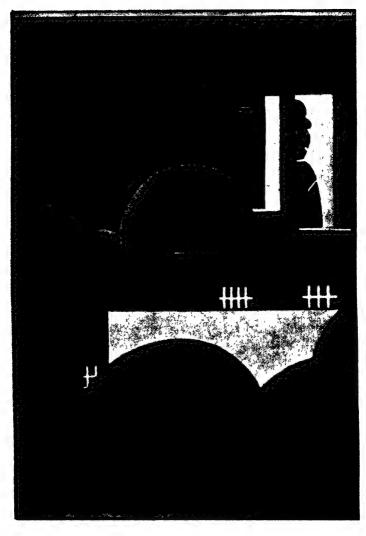

দিনশেষে আদে গোধূলিব বেলা ধুসর বক্তবাগে

# গোধূলি

প্রাসাদভবনে নীচের তলায়
সারাদিন কতমতো
গৃহের সেবায় নিয়ত রয়েছ রত।
সেথা তুমি তব গৃহসীমানায়
বহু মান্তবের সনে
শত গাঁঠে বাঁধা কর্মের বন্ধনে।
দিনশেষে আসে গোধূলির বেলা
ধূসর রক্তরাগে
ঘরের কোণায় দীপ জালাবার আগে;
নীড়ে-ফেরা কাক দিয়ে শেষ ডাক
উড়িল আকাশতলে,
শেষ-আলো-আভা মিলায় নদীর জলে।
হাওয়া থেমে যায়, বনের শাখায়
আঁধার জড়ায়ে ধরে;
নির্জন ছায়া কাঁপে ঝিল্লির স্বরে।

তখন একাকী সব কাজ রাথি
প্রাসাদ-ছাদের ধারে
দাঁড়াও যখন নীরব অন্ধকারে
জানি না তখন কী যে নাম তব,
চেনা তুমি নহ আর,
কোনো বন্ধনে নহ তুমি বাঁধিবার।
সেই ক্ষণকাল তব সঙ্গিনী
স্থান্তর সন্ধ্যাতারা,
সেই ক্ষণকাল তুমি পরিচয়হারা।
দিবসরাতির সীমা মিলে যায়;
নেমে এস তার পরে,
ঘরের প্রদীপ আবার জ্ঞালাও ঘরে।

১৪ মাঘ [ ১৩০৮ ]

#### বাধা

পূর্ণ করি নারী তার জীবনের থালি
প্রিয়ের চরণে প্রেম নিঃশেষিয়া দিতে গেল ঢালি,
ব্যর্থ হল পথ-খোজা—
কহিল, 'হে ভগবান, নিষ্ঠুর যে এ অর্ঘ্যের বোঝা;
আমার দিবস রাত্রি অসহ্য পেষণে
একান্ত পীড়িত আর্ড; তাই সান্ধনার অরেষণে
এসেছি তোমার দারে— এ প্রেম তুমিই লও প্রভু!'
'লও লও' বারবার ডেকে বলে, তব্
দিতে পারে না যে তাকে;
কুপণের ধন-সম শিরা আঁকড়িয়া থাকে।

যেমন তৃষাররাশি গিরিশিরে লগ্ন রহে,
কিছুতে স্রোত না বহে,
আপন নিক্ষল কঠিনতা
দেয় তারে ব্যথা,

তেমনি সে নারী
নিশ্চল-হাদয়ভারে-ভারী
কেঁদে বলে, 'কী ধনে আমার প্রেম দামি
সে যদি না বুঝেছিল, তুমি অন্তর্যামী,
তুমিও কি এরে চিনিবে না ?
মানবজন্মের সব দেনা
শোধ করি লও, প্রভু, আমার সর্বন্ধ রত্ন নিয়ে।
তুমি যে প্রেমের লোভী মিথ্যা কথা কি এ!

'লও লও' যত বলে খোলে না যে তার হৃদয়ের দার। সারাদিন মন্দিরা বাজায়ে করে গান, 'লও তুমি লও ভগবান!'

৩ অগস্ট ১৯৩২

# তুই স্থী

ছজন সখীরে

দূর হতে দেখেছিমু অজানার তীরে।
জানি নে কাদের ঘর ; দ্বার খোলা আকাশের পানে,
দিনাস্তে কহিতেছিল কী কথা কে জানে।

এক নিমেষেতে
অপরিচয়ের দেখা চলে যেতে যেতে
উপরের দিকে চেয়ে।

হটি মেয়ে
যেন হুটি আলোকণা
আমার মনের পথে ছায়াতলে করিল রচনা
ক্ষণতরে আকাশের বাণী,
অর্থ তার নাহি জানি।

যাহারা ওদের চেনে,
নাম জানে, কাছে লয় টেনে,
একসাথে দিন যাপে,
প্রত্যহের বিচিত্র আলাপে
ওদের বেঁধেছে তারা ছোটো ক'রে
পরিচয়ডোরে।

সত্য নয় ঘরের ভিত্তিতে ঘেরা সেই পরিচয়।

यादि मिन,

সে জানা কোথায় হবে লীন। বন্ধহীন অনস্তের বক্ষতলে উঠিয়াছে জেগে

কী নিশ্বাসবেগে

যুগলতরঙ্গসম।

অসীম কালের মাঝে ওরা অনুপম ওরা অনুদেশ.

কোথায় ওদের শেষ

ঘরের মান্নুষ জানে সে কি ?
নিত্যের চিত্তের পটে ক্ষণিকের চিত্র গেন্নু দেখি—

আশ্চর্য দে লেখা,

সে তৃলির রেখা

যুগযুগান্তর-মাঝে একবার দেখা দিল নিজে— জানি নে তাহার পরে কী যে।

[ ६००८ ]

## পথিক

তুমি আছ বসি তোমার ঘরের দ্বারে
ছোটো তব সংসারে।
মনখানি যবে ধায় বাহিরের পানে
ভিতরে আবার টানে।
বাঁধনবিহীন দূর
বাজাইয়া যায় স্তর,
বেদনার ছায়া পড়ে তব আখি'পরে——
নিশ্বাস ফেলি মন্দগমন ফিরে চলে যাও ঘরে।

আমি-যে পথিক চলিয়াছি পথ বেয়ে
দূরের আকাশে চেয়ে;
তোমার ঘরের ছায়া পড়ে পথপাশে,
সে ছায়া হৃদয়ে আসে।
যতদূরে পথ যাক
শুনি বাঁধনের ডাক,
ক্ষণেকের তরে পিছনে আমায় টানে—
নিশ্বাস ফেলি হুরিতগমন চলি সম্মুখপানে।

উদার আকাশে আমার মুক্তি দেখি

মন তব কাঁদিছে কি ?

এ মুক্তিপথে তুমি পেতে চাও ছাড়া,

হুয়ারে লেগেছে নাড়া।

বাঁধনে বাঁধনে টানি

রচিলে আসনখানি,

দেখিন্তু তোমার আপন সৃষ্টি তাই—

শৃক্যতা ছাড়ি সুন্দরে তব আমার মুক্তি চাই।

৩ অগস্ট ১৯৩২

### অপ্রকাশ

মুক্ত হও হে স্থলরী !—

ছিন্ন করে৷ রঙিন কুয়াশা,

অবনত দৃষ্টির আবেশ,

এই অবরুদ্ধ ভাষা,

এই অবগুষ্ঠিত প্রকাশ।

সযত্ন লজ্জার ছায়া

তোমারে বেষ্টন করি জড়ায়েছে অস্পষ্টের মায়া শত পাকে.

মোহ দিয়ে সৌন্দর্যেরে করেছে আবিল;

অপ্রকাশে হয়েছ অশুচি।

তাই তোমারে নিখিল

রেখেছে সরায়ে কোণে।

ব্যক্ত করিবার দীনতায়

নিজেরে হারালে তুমি,

প্রদোষের জ্যোতিঃক্ষীণতায়

দেখিতে পেলে না আজো আপনারে উদার আলোকে— বিশ্বেরে দেখ নি, ভীরু, কোনোদিন বাধাহীন চোখে উচ্চশির করি।

স্বরচিত সংকোচে কাটাও দিন, আত্ম-অপমানে চিত্ত দীপ্তিহীন, তাই পুণাহীন। বিকশিত স্থলপদ্ম পবিত্র সে, মুক্ত তার হাসি, পূজায় পেয়েছে স্থান আপনারে সম্পূর্ণ বিকাশি। ছায়াচ্ছন্ন যে লজ্জায় প্রকাশের দীপ্তি ফেলে মুছি, সন্তার ঘোষণাবাণী স্তব্ধ করে,

জেনো সে অশুচি।

উর্দ্ধ শাখা বনস্পতি যে ছায়ারে দিয়েছে আশ্রয় তার সাথে আলোর মিত্রতা,

সমৃন্ধত সে বিনয়।
মাটিতে লুটিছে গুলা সর্ব অঙ্গ ছায়াপুঞ্জ করি,
তলে গুপু গহবরেতে কীটের নিবাস।

रह चुन्पत्री.

মৃক্ত করো অসন্মান, তব অপ্রকাশ-আবরণ।
হে বন্দিনী, বন্ধনেরে কোরো না কুত্রিম আভরণ।
সজ্জিত লজ্জার খাঁচা, সেথায় আত্মার অবসাদ—
অর্ধেক বাধায় সেথা ভোগের বাড়ায়ে দিতে স্বাদ ভোগীর বাড়াতে গর্ব খর্ব করিয়ো না আপনারে খণ্ডিত জীবন লয়ে আচ্ছন্ন চিত্তের অন্ধকারে।

৬ মাঘ [ ১৩৩৮ ]

# হুর্ভাগিনী

তোমার সম্মুখে এসে, ছর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন
নত হয় মন।
যেন ভয় লাগে
প্রলয়ের আরম্ভেতে স্তর্ধতার আগে।
এ কী ছঃখভার,
কী বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকার
ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগং,
তব ভূত ভবিষ্যুং।
প্রকাণ্ড এ নিক্ষলতা,
অভ্রভেদী ব্যথা
দাবদগ্ধ পর্বতের মতো
খররোন্তে রয়েছে উন্নত
লয়ে নগ্ন কালো কালো শিলাস্ত্প
ভীষণ বিরূপ।

সব সান্ত্রনার শেষে সব পথ একেবারে মিলেছে শৃত্যের অন্ধকারে; ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে, খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহুর্তে যা চলে গেল দূরে; খুঁজিছ বুকের ধন, সে আর তো নেই, বুকের পাথর হল মুহূর্তেই। চিরচেনা ছিল চোখে চোখে, অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে। দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ, সেখানে বিজ্ঞপ। সর্বশৃন্যতার ধারে জীবনের পোড়ো ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে দাও নাডা: ভিতরে কে দিবে সাড়া ? মূর্ছাতুর আধারের উঠিছে নিশ্বাস। ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস। তার কাছে নত হয় শির চরম বেদনাশৈলে উর্ধ্ব চূড় যাহার মন্দির।

মনে হয়, বেদনার মহেশ্বরী
তোমার জীবন ভরি
ত্ক্ষরতপস্থামগ্গ, মহাবিরহিণী
মহাত্থে করিছেন ঋণী
চিরদয়িতেরে।
তোমারে সরালো শত ফেরে

বিশ্ব হতে বৈরাগ্যের অস্তরাল।
দেশকাল
রয়েছে বাহিরে।
তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে
নির্বাক্ অপার নির্বাসনে।
অশ্রুহীন তোমার নয়নে
অবিশ্রাম প্রশ্ন জাগে যেন—
কেন, ওগো কেন!

[জোডাসাঁকো] ৬ অগস্ট ১৯৩২

## গরবিনী

কে গো তুমি গরবিনী, সাবধানে থাকো দূরে দূরে,
মর্তধূলি-'পরে ঘৃণা বাজে তব নৃপুরে নৃপুরে।
তুমি যে অসাধারণ, তীব্র একা তুমি,
আকাশকুস্থমসম অসংসক্ত রয়েছ কুস্থমি।
বাহিরের প্রসাধনে যত্নে তুমি শুচি;
অকলঙ্ক তোমার কৃত্রিম রুচি;
সর্বদা সংশয়ে থাকো পাছে কোথা হতে
হতভাগ্য কালো কীট পড়ে তব দীপের আলোতে
ফটিকেতে-ঢাকা।
অসামান্য সমাদরে আকা
তোমার জীবন
কৃপণের-কক্ষে-রাখা ছবির মতন
বহুমূল্য যবনিকা-অন্তরালে;
ওগো অভাগিনী নারী, এই ছিল তোমার কপালে—
আপন প্রহরী তুমি, নিজে তুমি আপন বন্ধন।

আমি সাধারণ।
 এ ধরাতলের
নির্বিচার স্পর্শ সকলের
দেহে মোর বহে যায়, লাগে মোর মনে—
সেই বলে বলী আমি, স্বত্ব মোর সকল ভুবনে।

মুক্ত আমি ধ্লিতলে,
মুক্ত আমি অনাদৃত মলিনের দলে।
যত চিহ্ন লাগে দেহে, অশঙ্কিত প্রাণের শক্তিতে
শুদ্ধ হয়ে যায় সে চকিতে।

সম্মুখে আমার দেখো শালবন,
সে যে সাধারণ।
সবার একান্ত কাছে
আপনাবিশ্বত হয়ে আছে।
মধ্যাহ্নবাতাসে
শুক্ষ পাতা ঘুরাইয়া ধূলির আবর্ত ছুটে আসে—
শাখা তার অনায়াসে দেয় নাড়া,
পাতায় পাতায় তার কৌতুকের পড়ে সাড়া।
তবু সে অমান শুচি, নির্মল নিশ্বাসে
চৈত্রের আকাশে
বাতাস পবিত্র করে সুগন্ধবীজনে।
অসংকোচ ছায়া তার প্রসারিত সর্বসাধারণে।
সহজে নির্মল সে যে
দ্বিধাহীন জীবনের তেজে।

আমি সাধারণ।
তরুর মতন আমি, নদীর মতন।
মাটির বুকের কাছে থাকি;
আলোরে ললাটে লই ডাকি
যে আলোক উচ্চনীচ ইতরের—

## বাহিরের ভিতরের।

সমস্ত পৃথিবী তুমি অবজ্ঞায় করেছ অশুচি, গরবিনী, তাই সেই শক্তি গেছে ঘুচি আপনার অস্তরে রহিতে অমলিনা— হায়, তুমি নিখিলের আশীর্বাদহীনা।

৪ অগস্ট ১৯৩২

### প্রলয়

আকাশের দ্রথ যে চোথে তারে দ্র ব'লে জানি,
মনে তারে দ্র নাহি মানি।
কালের দ্রহ সেও যত কেন হোক-না নিষ্ঠুর
তবু সে জঃসহ নহে দ্র।
আঁধারের দ্রথই কাছে থেকে রচে ব্যবধান,
চেতনা আবিল করে, তার হাতে নাই পরিত্রাণ
তথু এই মাত্র নয়—
সে-যে সৃষ্টি করে নিত্যভয়।
ছায়া দিয়ে রচি তুলে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ উপছায়া,
জানারে অজানা করে— ঘেরে তারে অর্থহীনা মায়া।
পথ লুপ্ত করে দিয়ে যে পথের করে সে নির্দেশ
নাই তার শেষ।
সে পথ ভ্লায়ে লয় দিনে দিনে দ্র হতে দ্রে
গ্রুবতারাহীন অন্ধপুরে।

অগ্নিবন্থা বিস্তারিয়া যে প্রালয় আনে মহাকাল, চন্দ্রসূর্য লুপ্ত করে আবর্তে-ঘূর্ণিত জ্বটাজাল, দিব্য দীপ্তিচ্ছটায় সে সাজে—
বজ্রের ঝঞ্চনামন্দ্রে বক্ষে তার রুত্রবীণা বাজে।

যে বিশ্বে বেদনা হানে তাহারি দাহনে করে তার পবিত্র সংকার। জীর্ণ জগতের ভস্ম যুগান্তের প্রচণ্ড নিশ্বাসে লুপ্ত হয় ঝঞ্চার বাতাসে। অবশেষে তপন্থীর তপস্থাবহ্নির শিখা হতে নবস্প্টি উঠে আসে নিরঞ্জন নবীন আলোতে।

দানব বিলুপ্তি আনে, আধারের পঙ্কিল বৃদ্বুদে
নিখিলের স্থি দেয় মুদে;
কণ্ঠ দেয় রুদ্ধ করি, বাণী হতে ছিন্ন করে তুর,
ভাষা হতে অর্থ করে দূর;
উদয়দিগন্তমুখে চাপা দেয় ঘন কালো আধি,
প্রেমেরে সে ফেলে বাঁধি
সংশয়ের ডোরে;
ভিক্তিপাত্র শৃত্য করি শ্রদ্ধার অমৃত লয় হ'রে
মৃক অন্ধ মৃত্তিকার স্তর,
জগদ্দল শিলা দিয়ে রচে সেথা মুক্তির কবর।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

# কলুষিত

শ্রামল প্রাণের উৎস হতে অবারিত পুণ্যস্রোতে ধোত হয় এ বিশ্বধরণী पिरामराज्यो । হে নগরী, আপনারে বঞ্চিত করেছ সেই স্নানে, রচিয়াছ আবরণ কঠিন পাষাণে। আছ নিত্য মলিন অশুচি, তোমার ললাট হতে গেছে ঘুচি প্রকৃতির সহস্তের লিখা আশীর্বাদটিকা। উষা দিবাদীপ্রিহার। তোমার দিগন্তে এসে। রজনীর তারা তোমার আকাশহুষ্ট জাতিচ্যুত, নষ্ট মন্ত্র তার, বিক্ষুক্ক নিজার আলোড়নে ধ্যান তার অক্ষছ আবিল, হারালো সে মিল পূজাগন্ধী নন্দনের পারিজাত-সাথে শান্তিহীন রাতে।

হেথা স্থন্দরের কোলে স্বর্গের বীণার স্থর ভ্রষ্ট হল ব'লে উদ্ধত হয়েছে উধ্বের্থ বীভংসের কোলাহল, কৃত্রিমের কারাগারে বন্দীদল

গর্বভরে

শৃঙ্খলের পূজা করে।

দেষ ঈর্ষা কুৎসার কলুষে

আলোহীন অন্তরের গুহাতলে হেথা রাথে পুষে

ইতরের অহংকার—

গোপন দংশন তার;

অশ্লীল তাহার ক্লিন্ন ভাষা

সৌজगুসংযমনাশা।

তুর্গন্ধ পক্ষের দিয়ে দাগা

মুখোশের অন্তরালে করে শ্লাঘা;

স্থরঙ্গ খনন করে,

ব্যাপি দেয় নিন্দা ক্ষতি প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে;

এই নিয়ে হাটে বাটে বাঁকা কটাক্ষের

ব্যঙ্গভঙ্গী, চতুর বাক্যের

কুটিল উল্লাস,

ক্রুর পরিহাস।

এর চেয়ে আরণ্যক তীব্র হিংসা সেও

শতগুণে শ্রেয়।

ছদ্মবেশ-অপগত

শক্তির সরল তেজে সমুগুত দাবাগ্নির মতো

প্রচণ্ডনির্ঘোষ;

নির্মল তাহার রোষ,

তার নির্দয়তা

বীরত্বের মাহাত্ম্যে উন্নতা।

# প্রাণশক্তি তার মাঝে অক্ষন্ত বিরাজে।

স্বাস্থ্যহীন বীর্যহীন যে হীনতা ধ্বংসের বাহন গর্তখোদা ক্রিমিগণ তারি অন্তর, অতি ক্ষুদ্র তাই তারা অতি ভয়ংকর; অগোচরে আনে মহামারী, শনির কলির দত্ত সর্বনাশ তারি।

মন মোর কেঁদে আজ উঠে জাগি
প্রবল মৃত্যুর লাগি।
কল্ড, জটাবন্ধ হতে করো মুক্ত বিরাট প্লাবন,
নীচতার ক্লেদপঙ্কে করো রক্ষা ভীষণ! পাবন!
তাগুবন্ত্যের ভরে।
হর্বলের যে প্লানিরে চূর্ণ করো যুগে যুগাস্তরে
কাপুক্রষ নির্জীবের সে নির্লজ্জ অপমানগুলি
বিলুপ্ত করিয়া দিক উৎক্ষিপ্ত তোমার পদ্ধূলি।

শাস্তিনিকেতন ১৪ ভাস্ত ১৩৪২

### অভ্যুদয়

শত শত লোক চলে শত শত পথে। তারি মাঝে কোথা কোন্ রথে সে আসিছে যার আজি নব অভ্যুদয়। पिक्लक्बी भाशिल ना जय ; আজো রাজটিকা ললাটে হল না তার লিখা। नारे अञ्च, नारे रेमग्रमन, অস্কুট তাহার বাণী, কণ্ঠে নাহি বল। সে কি নিজে জানে আসিছে সে কী লাগিয়া, আসে কোন্খানে। যুগের প্রচ্ছন্ন আশা করিছে রচনা তার অভার্থনা কোন্ ভবিয়াতে; কোন অলক্ষিত পথে আসিতেছে অর্য্যভার। আকাশে ধ্বনিছে বারম্বার--- 'মুখ তোলো,
আবরণ খোলো
হে বিজয়ী, হে নিভীক,
হে মহাপথিক—
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে
মুক্তির সংকেতচিহ্ন
যাক লিখে লিখে।'

বর্ষশেষ ১৩৩৯

আজি

## প্রতীক্ষা

গান

বরষনমুখরিত
শ্রাবণরাতি।
স্মৃতিবেদনার মালা
একেলা গাঁথি।
আজি কোন্ ভুলে ভুলি
আধার ঘরেতে রাখি
হুয়ার খুলি—
মনে হয়, বুঝি আসিবে সে
মোর হুখরজনীর
মরমসাথি।

আসিছে সে ধারাজলে স্থুর লাগায়ে,
নীপবনে পুলক জাগায়ে।
যদিও বা নাহি আসে
তবু বৃথা আশ্বাসে
মিলন-আসনখানি
রয়েছি পাতি।

শাস্তিনিকেতন ২১ শ্রাবণ ১৩৪২

# त्रूष्ट्रे

### রমাদেবীর মৃত্যু উপলক্ষে

ফাল্কনের পূর্ণিমার আমন্ত্রণ পল্লবে পল্লবে এখনি মুখর হল অধীর মর্মরকলরবে। বংসে, তুমি বংসরে বংসরে সাড়া তারি দিতে মধুস্বরে; আমাদের দৃত হয়ে তোমার কণ্ঠের কলগান উৎসবের পূপ্পাসনে বসস্তেরে করেছে আহ্বান।

নির্ছুর শীতের দিনে গেলে তুমি রুগ্ন তন্ত্র বয়ে
আমাদের সকলের উৎকণ্ডিত আশীর্বাদ লয়ে।
আশা করেছিন্তু মনে মনে—
নববসস্তের আগমনে
ফিরিয়া আসিবে যবে লবে আপনার চিরস্থান,
কাননলক্ষ্মীরে তুমি করিবে আনন্দ-অর্য্যদান।

এবার দক্ষিণবায়ু ছঃখের নিশ্বাস এল বহে। তুমি তো এলে না ফিরে; এ আশ্রম তোমার বিরহে বীথিকার ছায়ায় আলোকে স্থগভীর পরিব্যাপ্ত শোকে কহিছে নির্বাক্বাণী বৈরাগ্যকরুণ ক্লান্ত স্থরে, তাহারি রণনধ্বনি প্রান্তরে বাজিছে দূরে দূরে।

শিশুকাল হতে হেথা সুখে-ছঃখে-ভরা দিন-রাত করেছে তোমার প্রাণে বিচিত্র বর্ণের রেথাপাত— কাশের মঞ্জরীশুভ্র দিশা, নিস্তব্ধ মালতী-ঝরা নিশা, প্রশাস্ত শিউলি-ফোটা প্রভাত শিশিরে-ছলোছলো, দিগন্ত-চমক-দেওয়া সুর্যাস্তের রশ্মি জ্বলোজ্বলো।

এখনো তেমনি হেথা আসিবে দিনের পরে দিন,
তব্ও সে আজ হতে চিরকাল রবে তুমি-হীন।
ব'সে আমাদের মাঝখানে
কভু যে তোমার গানে গানে
ভরিবে না অ্থসন্ধ্যা, মনে হয়, অসম্ভব অতি—
বর্ষে বর্ষে দিনে দিনে প্রমাণ করিবে সেই ক্ষতি।

বারে বারে নিতে তুমি গীতিস্রোতে কবি-আশীর্বাণী,
তাহারে আপন পাত্রে প্রণামে ফিরায়ে দিতে আনি।
জীবনের দেওয়া-নেওয়া সেই
ঘুচিল অস্তিম নিমেষেই—
স্মেহোজ্জল কল্যাণের সে সম্বন্ধ তোমার আমার
গানের নির্মাল্য -সাথে নিয়ে গেলে মরণের পার।

হায় হায়, এত প্রিয়, এতই তুর্লভ যে সঞ্চয় একদিনে অকস্মাৎ তারো যে ঘটিতে পারে লয় ! হে অসীম, তব বক্ষোমাঝে তার ব্যথা কিছুই না বাজে, স্ষ্টির নেপথ্যে সেও আছে তব দৃষ্টির ছায়ায়— স্তর্ববীণা রঙ্গগহে মোরা বুথা করি 'হায় হায়'।

হে বংসে, যা দিয়েছিলে আমাদের আনন্দভাণ্ডারে
তারি স্মৃতিরূপে তুমি বিরাজ করিবে চারি ধারে।
আমাদের আশ্রম-উৎসব
যথনি জাগাবে গীতরব
তথনি তাহার মাঝে অশ্রুত তোমার কণ্ঠস্বর
অশ্রুর আশ্রুর আশ্রুর অশ্রুর অশ্রুর

[ শান্তিনিকেতন ] ১৮ মাঘ ১৩৪১

## বাদলসন্ধ্যা

গান

জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে
মনের ভুলে।
তাই হোক তবে তাই হোক, দ্বার
দিলেম খুলে।
এসেছ তুমি তো বিনা আভরণে,
মুখর নূপুর বাজে না চরণে,
তাই হোক তবে তাই হোক, এসো
সহজ মনে।

ঐ তো মালতী ঝ'রে প'ড়ে যায়
মোর আঙিনায়,
শিথিল কবরী সাজাতে তোমার
লও-না তুলে।
নাহয় সহসা এসেছ এ পথে
মনের ভুলে।

কোনো আয়োজন নাই একেবারে, স্থর বাঁধা নাই এ বীণার তারে, তাই হোক তবে, এসো হৃদয়ের মৌনপারে। ঝর ঝর বারি ঝরে বনমাঝে
আমারি মনের স্থর ঐ বাজে,
উতলা হাওয়ার তালে তালে মন
উঠিছে হলে।
নাহয় সহসা এসেছ এ পথে
মনের ভূলে।

শাস্তিনিকেতন ২৩ শ্রাবণ ১৩৪২

### জয়ী

রূপহীন, বর্ণহীন, চিরস্তব্ধ, নাই শব্দ স্থ্র, মহাতৃষ্ণা মরুতলে মেলিয়াছে আসন মৃত্যুর ; সে মহানৈঃশব্দ্য-মাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী 'বাধা নাহি মানি'।

আফালিছে লক্ষ লোল ফেনজিহ্বা নিষ্ঠুর নীলিমা—
তরঙ্গতাগুবী মৃত্যু, কোথা তার নাহি হেরি সীমা ;

সে রুদ্র সমুদ্রতটে ধ্বনিতেছে মানবের বাণী

'বাধা নাহি মানি'।

আদিতম যুগ হতে অন্তহীন অন্ধকারপথে
আবর্তিছে বহ্নিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের রথে;
হুর্গম রহস্ত ভেদি সেথা উঠে মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

অণুতম অণুকণা আকাশে আকাশে নিত্যকাল বর্ষিয়া বিত্যুৎবিন্দু রচিছে রূপের ইন্দ্রজাল ; নিরুদ্ধ প্রবেশদ্বারে উঠে সেথা মানবের বাণী 'বাধা নাহি মানি'।

চিত্তের গহনে যেথা ত্বস্ত কামনা লোভ ক্রোধ আত্মঘাতী মন্ততায় করিছে মুক্তির দার রোধ অন্ধতার অন্ধকারে উঠে সেথা মানবের বাণী 'বাধা নাহি মানি'।

## বাদলরাত্রি

### গান

কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো,
ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা—
আজি এ নিবিড় তিমিরযামিনী
বিত্যুৎ-সচকিতা।
বাদল বাতাস ব্যেপে
হৃদয় উঠিছে কেঁপে,
ওগো, সে কি তুমি জানো!
উৎস্ক এই তৃথজাগরণ,
এ কি হবে হায় রুপা!

ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,
আমার ভবনদ্বারে
রোপণ করিলে যারে
সজল হাওয়ার করুণ পরশে
সে মালতী বিকশিতা—
ওগো, সে কি তুমি জ্বানো!

তুমি যার স্থ্র দিয়েছিলে বাঁধি মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি, ওগো, সে কি তুমি জ্বানো। সেই যে তোমার বীণা সে কি বিশ্বতা, ওগো মিতা, মোর অনেক দ্রের মিতা!

শান্তিনিকেতন। ২৮ শ্রাবণ ১৩৪২

#### 20

অবকাশ ঘোরতর অল্প, অতএব কবে লিখি গল্প! সময়টা বিনা কাজে গুস্ত, তা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। তাই ছেড়ে দিতে হল শেষটা কলমের ব্যবহার-চেপ্তা। সারাবেলা চেয়ে থাকি শৃত্যে, বুঝি গতজন্মের পুণ্যে পায় মোর উদাসীন চিত্ত রূপে রূপে অরূপের বিত্ত। নাই তার সঞ্যত্ঞা, নষ্ট করাতে তার নিষ্ঠা। মৌমাছি-স্বভাবটা পায় নাই, ভবিষ্যতের কোনো দায় নাই। ভ্রমর যেমন মধু নিচ্ছে যখন যেমন তার ইচ্ছে। অকিঞ্চনের মতো কুঞ্জে নিত্য আলসরস ভুঞ্জে।

মোচাক রচে না কী জত্যে— বার্থ বলিয়া তারে অন্থে গাল দিক, খেদ নাই তা নিয়ে। জীবনটা চলেছে সে বানিয়ে আলোতে বাতাসে আর গন্ধে আপন পাখা-নাডার ছন্দে। জগতের উপকার করতে চায় না সে প্রাণপণে মরতে, কিম্বা সে নিজের শ্রীবৃদ্ধির টিকি দেখিল না আজো সিদ্ধির। কভু যার পায় নাই তত্ত্ব তারি গুণগান নিয়ে মত্ত। যাহা-কিছু হয় নাই পষ্ট, যা দিয়েছে না-পাওয়ার কষ্ট, যা রয়েছে আভাসের বস্তু, তারেই সে বলিয়াছে 'অস্তু'। যাহা নহে গণনায় গণ্য তারি রসে হয়েছে সে ধন্য। তবে কেন চাও তারে আনতে পাব্লিশরের চক্রান্তে। যে রবি চলেছে আজ অস্তে দেবে সমালোচকের হস্তে ? বসে আছি, প্রলয়ের পথ-কার কবে করিবেন তার সংকার।

নিশীথিনী নেবে তারে বাহুতে,
তার আগে খাবে কেন রাহুতে ?
কলমটা তবে আজ তোলা থাক্,
স্তুতিনিন্দার দোলে দোলা থাক্।—

আজি শুধু ধরণীর স্পর্শ এনে দিক অস্তিম হর্ষ। বোবা তরুলতিকার বাক্য দিক তারে অসীমের সাক্ষ্য।

## অভ্যাগত

গান

মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম

অন্তবিহীন পথ

আসিতে তোমার দারে,

মক্তীর হতে স্থাশ্রামলিম পারে।

পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি

সিক্ত যূথীর মালা

সকরুণ নিবেদনের গন্ধ -ঢালা,

লজ্জা দিয়ো না তারে।

সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে
বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা
সমীরণে।
দূর হতে আমি দেখেছি তোমার
ঐ বাতায়নতলে
নিভূতে প্রদীপ জলে—
আমার এ আঁথি উৎস্থক পাথি
বড়ের অন্ধকারে।

শাস্তিনিকেতন ২২ শ্রাবণ ১৩৪২

## মাটিতে-আলোতে

আরবার কোলে এল শরতের
শুভ্র দেবশিশু, মরতের
সবুজ কুটারে। আরবার বুঝিতেছি মনে—
বৈকুঠের স্থর যবে বেজে ওঠে মর্তের গগনে
মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাঙ্গণের 'পর,
তখন সে সন্মিলিত লীলারস তারি
ভরে নিই যতটুকু পারি
আমার বাণীর পাত্রে, ছন্দের আনন্দে তারে
বহে নিই চেতনার শেষ পারে,
বাক্য আর বাক্যহীন
সত্যে আর স্বপ্নে হয় লীন।

ছালোকে ভূলোকে মিলে শ্রামলে সোনায়
মন্ত্র রেখে দিয়ে গেছে বর্ষে বর্ষে আঁখির কোণায়।
তাই প্রিয়মুখে
চক্ষু যে পরশটুকু পায়, তার ছঃখে স্থথে
লাগে স্থধা, লাগে স্থর;
তার মাঝে সে রহস্ত স্থমধুর
অন্থভব করি
যাহা স্থগভীর আছে ভরি

কচি ধানখেতে—

রিক্ত প্রান্তরের শেষে অরণ্যের নীলিম সংকেতে,
আমলকীপল্লবের পেলব উল্লাসে,
মঞ্জরিত কাশে,
অপরাহুকাল
তুলিয়া গেরুয়াবর্ণ পাল
পাণ্ডুপীত বালুতট বেয়ে বেয়ে
যায় ধেয়ে
তন্মী তরী গতির বিহ্যুতে
হেলে পড়ে যে রহস্ত সে ভঙ্গিট্কুতে,
চটুল দোয়েল পাথি সবুজেতে চমক ঘটায়
কালো আর সাদার ছটায়
অকস্মাৎ ধায় ক্রত শিরীষের উচ্চ শাখা-পানে
চকিত সে ওড়াটিতে যে রহস্ত বিজ্ঞতিত গানে।

হে প্রেয়সী, এ জীবনে
তোমারে হেরিয়াছিন্থ যে নয়নে
সে নহে কেবলমাত্র দেখার ইন্দ্রিয়,
সেখানে জেলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয়।
আঁখিতারা স্থলরের পরশমণির মায়া -ভরা,
দৃষ্টি মোর সে তো স্ফটি-করা।
তোমার যে সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না-জানায়,
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি

উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে—
সেই উপহারে
পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল স্থন্দর।
আমার অস্তর
রচিয়াছে নিভৃত কুলায়
স্বর্গের-সোহাগে-ধন্ম পবিত্র ধুলায়।

শাস্তিনিকেতন ২৫ অগস্ট ১৯৩৫

## মুক্তি

জয় করেছিত্র মন তাহা বুঝি নাই, চলে গেন্থ তাই নতশিরে। মনে ক্ষীণ আশা ছিল ডাকিবে সে ফিরে। মানিল না হার, আমারে করিল অস্বীকার। বাহিরে রহিন্থ খাড়া কিছুকাল, না পেলেম সাডা। তোরণদারের কাছে চাঁপাগাছে দক্ষিণ বাতাসে থরথরি অন্ধকারে পাতাগুলি উঠিল মর্মরি। দাঁড়ালেম পথপাশে, উধ্বে বাতায়ন-পানে তাকালেম ব্যর্থ কী আখাসে। দেখিমু নিবানো বাতি-আত্মগুপ্ত অহংকৃত রাতি কক্ষ হতে পথিকেরে হানিছে জ্রকুটি।

এ কথা ভাবি নি মনে, অন্ধকারে ভূমিতলে লুটি
হয়তো সে করিতেছে খান্ খান্
তীব্রঘাতে আপনার অভিমান।
দূর হতে দূরে গেরু সরে
প্রত্যাখ্যানলাঞ্ছনার বোঝা বক্ষে ধ'রে।
চরের বালুতে ঠেকা
পরিত্যক্ত তরীসম রহিল সে একা।

আশ্বিনের ভোরবেলা চেয়ে দেখি পথে যেতে যেতে ক্ষীণ কুয়াশায় ঢাকা কচিধানখেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বক, দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে তুলিয়াছে উষার অলক। সহসা উঠিল বলি হৃদয় আমার, দেখিলাম যাহা দেখিবার নিৰ্মল আলোকে মোহমুক্ত চোখে। কামনার যে পিঞ্জরে শান্তিহীন অবরুদ্ধ ছিন্থ এতদিন নিষ্ঠুর আঘাতে তার ভেঙে গেছে দার — নিরন্তর আকাজ্ঞার এসেছি বাহিরে সীমাহীন বৈরাগ্যের তীরে। আপনারে শীর্ণ করি দিবসশর্বরী ছিত্ৰ জাগি

# মৃষ্টিভিক্ষা লাগি। উন্মুক্ত বাতাদে খাঁচার পাথির গান ছাড়া আজি পেয়েছে আকাশে।

সহসা দেখিন্থ প্রাতে যে আমারে মৃক্তি দিল আপনার হাতে সে আজো রয়েছে পড়ি আমারি সে ভেঙে-পড়া পিঞ্জর আঁকড়ি।

[ শান্তিনিকেতন ] ২০ ভাদ্র ১৩৪২

# তুঃখী

তুঃ খী তুমি একা, যেতে যেতে কটাক্ষেতে পেলে দেখা— হোথা ছটি নরনারী নববসন্তের কুঞ্জবনে দক্ষিণ প্রনে। বুঝি মনে হল, যেন চারি ধার সঙ্গীহীন তোমারেই দিতেছে ধিকার। মনে হল, রোমাঞ্চিত অরণ্যের কিশলয় এ তোমার নয়। ঘনপুঞ্জ অশোকমঞ্জরী বাতাসের আন্দোলনে ঝরি ঝরি প্রহরে প্রহরে যে নৃত্যের তরে বিছাইছে আস্তরণ বনবীথিময় সে তোমার নয়। ফাল্কনের এই ছন্দ, এই গান, এই মাধুর্যের দান, যুগে যুগান্তরে শুধু মধুরের তরে কমলার আশীর্বাদ করিছে সঞ্চয়, সে তোমার নয়।

অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের মাঝখান দিয়া
অকিঞ্চনহিয়া
চলিয়াছ দিনরাতি,
নাই সাথি,
পাথেয় সম্বল নাই প্রাণে,
শুধু কানে
চারি দিক হতে সবে কয়—
'এ তোমার নয়'।

তবু মনে রেখো, হে পথিক,
হুর্ভাগ্য তোমার চেয়ে অনেক অধিক
আছে ভবে।
হুই জনে পাশাপাশি যবে
রহে একা তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।
হুজনার অসংলগ্ন মনে
ছিদ্রময় যৌবনের তরী
অশ্রুর তরঙ্গে ওঠে ভরি—
বসস্তের রসরাশি সেও হয় দারুণ হুর্বহ,
যুগলের নিঃসঙ্গতা নিষ্ঠুর বিরহ।

তৃমি একা, রিক্ত তব চিন্তাকাশে কোনো বিল্প নাই ;
সেথা পায় ঠাঁই
পাস্থ মেঘদল—
ল'য়ে রবিরশ্মি ল'য়ে অশ্রুজন
ক্ষণিকের স্বপ্পুস্বর্গ করিয়া রচনা

অস্তসমুজের পারে ভেসে তারা যায় অক্যমনা।

চেয়ে দেখো, দোঁহে যারা হোথা আছে
কাছে-কাছে
তবু যাহাদের মাঝে
অস্তহীন বিচ্ছেদ বিরাজে—
কুস্থমিত এ বসন্ত, এ আকাশ, এই বন,
থাঁচার মতন
রুদ্ধঘার, নাহি কহে কথা—
তারাও ওদের কাছে হারালো অপূর্ব অসীমতা।
ত্জনের জীবনের মিলিত অঞ্জলি,
তাহারি শিথিল ফাঁকে তুজনের বিশ্ব পড়ে গলি।

দাজিলিং ৬ আবাঢ় ১৩3 •

# মূল্য

আমি এ পথের ধারে
একা রই—

যেতে যেতে যাহা-কিছু ফেলে রেখে গেছ মোর দারে
মূল্য তার হোক না যতই

তাহে মোর দেনা
পরিশোধ কখনো হবে না।

দেব ব'লে যাহা কভু দেওয়া নাহি যায়,
চেয়ে যাহা কেহ নাহি পায়,
যে ধনের ভাণ্ডারের চাবি আছে
অন্তর্যামী কোন্ গুপু দেবতার কাছে
কেহ নাহি জানে—
আগন্তুক অকস্মাৎ সে হুর্লভ দানে
ভরিল তোমার হাত অন্তমনে পথে যাতায়াতে।

পড়ে ছিল গাছের তলাতে
দৈবাং বাতাসে ফল,
ক্ষুধার সম্বল।
অ্যাচিত সে স্থযোগে খুশি হয়ে একটুকু হেসো;
তার বেশি দিতে যদি এসো,
তবে জেনো, মূল্য নেই
মূল্য তার সেই।

দূরে যাও, ভুলে যাও ভালো সেও—
তাহারে কোরো না হেয়
দানসীকারের ছলে
দাতার উদ্দেশে কিছু রেখে ধ্লিতলে।

[ শাস্তিনিকেতন ] ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

# ঋতু-অবদান

একদা বসম্ভে মোর বনশাখে যবে মুকুলে পল্লবে উদ্বারিত আনন্দের আমন্ত্রণ গন্ধে বর্ণে দিল ব্যাপি ফাল্কনের পবন গগন সেদিন এসেছে যারা বীথিকায়— কেহ এল কুষ্ঠিত দ্বিধায়; চটুল চরণ কারো তৃণে তৃণে বাঁকিয়া বাঁকিয়া নির্দয় দলনচিহ্ন গিয়েছে আঁকিয়া অসংকোচ নৃপুরঝংকারে, কটাক্ষের খরধারে উচ্চহাস্থ করেছে শাণিত: কেহ বা করেছে ম্লান অমানিত অকারণ সংশ্যেতে আপনারে অবগুঠনের অন্ধকারে; কেহ তারা নিয়েছিল তুলি গোপনে ছায়ায় ফিরি তরুতলে ঝরা ফুলগুলি; কেহ ছিন্ন করি

তুলেছিল মাধবীমঞ্জরী,
কিছু তার পথে পথে ফেলেছে ছড়ায়ে
কিছু তার বেণীতে জড়ায়ে
অক্তমনে গেছে চলে গুনু গুনু গানে।

আজি এ ঋতুর অবসানে

ছায়াঘন বীথি মোর নিস্তক নির্জন;

মৌমাছির মধু-আহরণ

হল সারা;

সমীরণ গন্ধহারা

তৃণে তৃণে ফেলিছে নিখাস।

পাতার আড়াল ভরি একে একে পেতেছে প্রকাশ

অচঞ্চল ফলগুচ্ছ যত,

শাখা অবনত।

নিয়ে সাজি

কোথা তারা গেল আজি—

গোধ্লিছায়াতে হল লীন

যারা এসেছিল একদিন

কলরবে কাল্পা ও হাসিতে

দিতে আর নিতে।

আজি লয়ে মোর দানভার
ভরিয়াছি নিভৃত অস্তর আপনার—
অপ্রগল্ভ গৃঢ় সার্থকতা
নাহি জ্বানে কথা।

নিশীথ যেমন স্তব্ধ নিষ্পু ভূবনে
আপনার মনে
আপনার তারাগুলি
কোন্ বিরাটের পায়ে ধরিয়াছে তুলি
নাহি জানে আপনি সে—
স্থাদূর প্রভাত-পানে চাহিয়া রয়েছে নির্নিমেষে।

[শাস্তিনিকেতন] ১৯ ভাব্র ১৩৪২

### নমস্কার

প্রভূ,

সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে

মমত্ব নাই তবু,
ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা।

তব নির্বরধারা
যে বারতা বহি সাগরের পানে
চলেছে আত্মহারা
প্রতিবাদ তারি করিছে তোমার শিলা।
দোহার এ হুই বাণী,
ওগো উদাসীন, আপনার মনে
সমান নিতেছ মানি—
সকল বিরোধ তাই তো তোমায়
চরমে হারায় বাণী।

বর্তমানের ছবি
দেখি যবে, দেখি, নাচে তার বুকে
ভৈরব ভৈরবী।
তুমি কী দেখিছ তুমিই তা জানো
নিত্যকালের কবি—
কোন্ কালিমার সমুদ্রক্লে
উদয়াচলের রবি।

যুঝিছে মন্দ ভালো। তোমার অসীম দৃষ্টিক্ষেত্রে কালো সে রয় না কালো। অঙ্গার সে তো তোমার চক্ষে
ছন্মবেশের আলো।
তঃখ লজ্জা ভয়
ব্যাপিয়া চলেছে উগ্র যাতনা
মানববিশ্বময়;
সেই বেদনায় লভিছে জন্ম
বীরের বিপুল জয়।
হে কঠোর, তুমি সংমান দাও,
দাও না তো প্রশ্রায়।

তপ্ত পাত্র ভরি
প্রসাদ তোমার রুদ্র জ্বালায়
দিয়েছ অগ্রসরি—
যে আছে দীপ্ত তেজের পিপাস্থ
নিক তাহা পান করি।

নিঠুর পীড়নে যাঁর তন্ত্রাবিহীন কঠিন দণ্ডে মথিছে অন্ধকার, তুলিছে আলোড়ি অমৃতজ্যোতি, ভাঁহারে নমস্কার।

শাস্থিনিকেতন ৩ অগস্ট ১৯৩৫

#### আশ্বিনে

আকাশ আজিকে নির্মলতম নীল, উজ্জ্বল আজি চাঁপার বরন আলো: সবুজে সোনায় ভূলোকে হ্যলোকে মিল দূরে-চাওয়া মোর নয়নে লেগেছে ভালো। ঘাসে ঝ'রে-পড়া শিউলির সৌরভে মন-কেমনের বেদনা বাতাসে লাগে। মালতীবিতানে শালিকের কলরবে কাজ-ছাড়া-পাওয়া ছুটির আভাস জাগে। এমনি শরতে ছেলেবেলাকার দেশে রূপকথাটির নবীন রাজার ছেলে বাহিরে ছুটিত কী জানি কী উদ্দেশে এ পারের চিরপরিচিত ঘর ফেলে। আজি মোর মনে সে রূপকথার মায়া ঘনায়ে উঠিছে চাহিয়া আকাশ-পানে: তেপাস্তরের স্বৃদূর আলোকছায়া ছড়ায়ে পড়িল ঘরছাড়া মোর প্রাণে। মন বলে, 'ওগো অজানা বন্ধু, তব সন্ধানে আমি সমুদ্রে দিব পাড়ি। ব্যথিত হৃদয়ে পরশর্তন লব চিরসঞ্চিত দৈত্যের বোঝা ছাড়ি।

দিন গেছে মোর, বৃথা বয়ে গেছে রাতি,
বসন্ত গেছে দারে দিয়ে মিছে নাড়া;
খুঁজে পাই নাই শৃত্য ঘরের সাথি—
বকুলগন্ধে দিয়েছিল বৃঝি সাড়া।
আজি আখিনে প্রিয়-ইঙ্গিত-সম
নেমে আসে বাণী করুণকিরণ-ঢালা—
চিরজীবনের হারানো বন্ধু মম,
এবার এসেছে তোমারে খোঁজার পালা।

শান্তিনিকেতন ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

# নিঃস্ব

কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা উৎসবের দল।
অশোকতরুতল
অতিথি লাগি রাখে নি আয়োজন।
হায় সে নির্ধন
শুকানো গাছে আকাশে শাখা তুলি
কাঙালসম মেলেছে অঙ্গুলি;
সুরসভার অঞ্চরার চরণঘাত মাগি
রয়েছে রুথা জাগি।

আরেক দিন এসেছ যবে সেদিন ফুলে ফুলে
যৌবনের তুফান দিল তুলে।
দখিনবায়ে তরুণ ফাল্কনে
শ্রামল বনবল্লভের পায়ের ধ্বনি শুনে
পল্লবের আসন দিল পাতি;
মর্মরিত প্রলাপবাণী কহিল সারারাতি।

যেয়ো না ফিরে, একটু তবু রোসো, নিভৃত তার প্রাঙ্গণেতে এসেছ যদি— বোসো। ব্যাকুলতার নীরব আবেদনে যে দিন গেছে সে দিনখানি জাগায়ে তোলো মনে। যে দান মৃত্ হেসে
কিশোর-করে নিয়েছ তুলি, পরেছ কালো কেশে,
তাহারি ছবি স্মরিয়ো মোর শুকানো-শাখা-আগে
প্রভাতবেলা নবীনারুণরাগে।
সেদিনকার গানের থেকে চয়ন করি কথা
ভরিয়া তোলো আজি এ নীরবতা।

শাস্তিনিকেতন ২৭ ভাব্র ১৩৪২

#### দেবতা

দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়
মানবের অনিত্য লীলায়।
মাঝে মাঝে দেখি তাই—
আমি যেন নাই,
ঝংকৃত বীণার তন্তুসম দেহখানা
হয় যেন অদৃগ্য অজানা;
আকাশের অতিদূর সুক্ষ্ম নালিমায়;
দংগীতে হারায়ে যায়;
নিবিড় আনন্দরূপে
প্লবের স্থপে
আমলকীবীথিকার গাছে গাছে
ব্যাপ্ত হয় শরতের আলোকের নাচে।

প্রেয়সীর প্রেমে
প্রত্যহের ধূলি-আবরণ যায় নেমে
দৃষ্টি হতে, শ্রুতি হতে ;
স্বর্গস্থাস্রোতে
ধৌত হয় নিখিলগগন—
যাহা দেখি যাহা শুনি তাহা যে একান্ত অতুলন।
মর্তের অমৃতরসে দেবতার রুচি
পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি।

দেবসেনাপতি
নিয়ে আসে আপনার দিব্যজ্যোতি
যখন মরণপণে হানি অমঙ্গল।
ত্যাগের বিপুল বল
কোথা হতে বক্ষে আসে;
অনায়াসে
দাঁড়াই উপেক্ষা করি প্রচণ্ড অন্যায়ে
অকুষ্ঠিত সর্বশ্বের ব্যয়ে।
তখন মৃত্যুর বক্ষ হতে
দেবতা বাহিরি আসে অমৃত-আলোতে;
তখন তাহার পরিচয়
মর্তলোকে অমর্তেরে করি তোলে অক্ষুণ্ণ অক্ষয়।

শাস্তিনিকেতন ২৬ শ্রাবণ ১৩৪২

#### শেষ

বহি লয়ে অতীতের সকল বেদনা, ক্লান্তি লয়ে, গ্লানি লয়ে, লয়ে মুহূর্তের আবর্জনা, লয়ে প্রীতি,

লয়ে সুখস্মৃতি,
আলিঙ্গন ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া
এই দেহ যেতেছে সরিয়া
মোর কাছ হতে।
সেই রিক্ত অবকাশ যে আলোতে
পূর্ণ হয়ে আসে
অনাসক্ত আনন্দ-উদ্ভাসে
নির্মল পরশ তার
খুলি দিল গত রক্ষনীর দার।

নবজীবনের রেখা
আলোরপে প্রথম দিতেছে দেখা ;
কোনো চিহ্ন পড়ে নাই তাহে,
কোনো ভার ; ভাসিতেছে সন্তার প্রবাহে
স্প্রির আদিম তারা-সম
এ চৈতক্য মম।

ক্ষোভ তার নাই ছঃখে স্থা ; যাত্রার আরম্ভ তার নাহি জানি কোন্ লক্ষ্যমূখে।

পিছনের ডাক
আসিতেছে শীর্ণ হয়ে ; সম্মুখেতে নিস্তব্ধ নির্বাক্
ভবিস্তুৎ জ্যোতির্ময়
অশোক অভয়,
স্বাক্ষর লিখিল তাহে সূর্য অন্তগামী।
যে মন্ত্র উদাত্ত স্থুরে উঠে শৃন্যে সেই মন্ত্র— 'আমি'।

শান্তিনিকেতন ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

### জাগরণ

দেহে মনে স্থপ্তি যবে করে ভর
সহসা চৈতন্সলোকে আনে কল্লান্তর,
জাগ্রত জগৎ চলে যায়
মিথ্যার কোঠায়।
তথন নিদ্রার শৃন্য ভরি
স্বপ্রস্থি শুরু হয়, ধ্রুব সত্য তারে মনে করি।
সেও ভেঙে যায় যবে
পুনর্বার জেগে উঠি অন্য এক ভবে;
তথনি তাহারে সত্য বলি,
নিশ্চিত স্বপ্নের রূপ অনিশ্চিতে কোথা যায় চলি।

তাই ভাবি মনে,

যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্থপনে,

মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে

আজিকার এ জগং অকস্মাং যায় টুটে,

সবকিছু অন্য-এক অর্থে দেখি—

চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি ভারে জানিবে কি ?

সহসা কি উদিবে স্মরণে

ইহাই জাগ্রত সত্য অন্যকালে ছিল তার মনে ?

শান্তিনিকেতন ২৯ ভাত্র ১৩৪২

# সংযোজন



### বাণী

পক্ষে বহিয়া অসীম কালের বার্তা যুগে যুগে চলে অনাদি জ্যোতির যাত্রা কালের রাত্রি ভেদি অব্যক্তের কুল্মাটিজাল ছেদি পথে পথে রচি আলিম্পনের লেখা। পাখার কাঁপনে গগনে গগনে উজ্জ्रिल উঠে দিক্প্রাঙ্গণে অগ্নিচক্ররেখা। অস্তিত্বের গহনতত্ত্ব ছিল মূক বাণীহীন---অবশেষে একদিন যুগান্তরের প্রদোষ-আঁধারে শৃত্যপাথারে মানবাত্মার প্রকাশ উঠিল ফুটি। মহাত্রংখের মহানন্দের সংঘাত লাগি চিরদ্বন্দ্বের চিৎপদ্মের আবরণ গেল টুটি। শতদলে দিল দেখা অসীমের পানে মেলিয়া নয়ন দাঁড়ায়ে রয়েছে একা প্রথম পরম বাণী বীণা হাতে বীণাপাণি

১১ নভেম্বর ১৯৩০ [২৫ কার্তিক '৩৭]

প্রত্যুত্তর

বেলকুঁড়ি-গাঁথা মালা
দিয়েছিমু হাতে,
সে মালা কি ফুটেছিল রাতে ?
দিনাস্তের মান মৌনখানি
নির্জন আধারে সে কি ভরেছিল বাণী ?

অবসন্ধ গোধ্লির পাণ্ড্ নীলিমায় লিখে গেল দিগস্তসীমায় অস্তসূর্য— স্বর্ণাক্ষরধারা। রাত্রি কি উত্তরে তারি রচেছিল তারা ?

পথিক বাজায়ে গেল পথে-চলা বাঁশি, ঘরে সে কি উঠেছে উচ্ছাসি ? কোণে কোণে ফিরিছে কোথায় দুরের বেদনখানি ঘরের ব্যথায়!

# দিনান্ত

একাত্তরটি প্রদীপ-শিখা

নিবল আয়ুর দেয়ালিতে,

শমের সময় হল কবি

এবার পালা-শেষের গীতে।

গুণ টেনে তোর বয়েস চলে,

পায়ে পায়ে এগিয়ে আনে

তরঙ্গহীন কূল-হারানো

মানস-সরোবরের পানে।

অরপ-কমল-বনে সেথায়

স্তব্ধবাণীর বীণাপাণি---

এত দিনের প্রাণের বাঁশি

চরণে তাঁর দাও রে আনি।

ছন্দে কভু পতন ছিল,

সুরে খলন ক্ষণে ক্ষণে,

সেই অপরাধ করুণ হাতে

ধৌত হবে বিশ্বরণে।

रिपरव रय गान भ्रानिविशैन

ফুলের মতো উঠল ফুটে

আপন ব'লে নেবেন তাহাই

প্রসন্ন তাঁর স্মৃতিপুটে।

#### **मिनार**

অসীম নীরবতার মাঝে
সার্থক তোর বাণী যত
অন্ধকারের বেদীর তলায়
রইল সন্ধ্যাতারার মতো।
যৌবন তোর হয় নি ক্লান্ত
এই জীবনের কুঞ্জবনে—
আজ যদি তার পাপড়িগুলি
থসে শীতের সমীরণে
দিনান্তে সে শান্তিভরা
ফলের মতো উঠুক ফলি,
অতব্দ্রিত নিশীথিনীর

হবে চরম পূজাঞ্জলি।

[বৈশাখ ১৩৪০ ?]

# একাকী

এল সন্ধ্যা তিমির বিস্তারি ;

দেবদারু সারি সারি

দোলে ক্ষণে ক্ষণে

ফাল্কনের ক্ষ্ম সমীরণে ।

স্তম্মতার বক্ষোমাঝে পল্লবমর্মর

জাগায় অক্টুট মন্ত্রম্বর ।

মনে হয় অনাদি স্প্টির পরপারে

আপনি কে আপনারে

শুধাইছে ভাষাহীন প্রশ্ন নিরন্তর ;

অসংখ্য নক্ষত্র নিরন্তর ।

অসীমের অদৃগ্য গুহায় কোন্খানে

নিরুদ্দেশ-পানে

লক্ষ্যহীন কালপ্রোত চলে ।

আমি মগ্ন হয়ে আছি স্থগভীর নৈঃশব্যের তলে ।

ভাবি মনে মনে, এতদিন সঙ্গ যারা দিয়েছিল আমার জীবনে নিল তারা কত্টুকু স্থান ? আমার গভীরতম প্রাণ,
আমার স্থান্তম আশা-আকাজ্ফার
গোপন ধ্যানের অধিকার,
ব্যর্থ ও সার্থক কামনায়
আলোয় ছায়ায়
রচিলাম যে স্বপ্নভূবন,
যে আমার লীলানিকেতন
এক প্রান্ত ব্যাপ্ত যার অসমাপ্ত অরপসাধনে
অন্ত প্রান্ত কর্মের বাঁধনে,
যে অভাবনীয়,
অলক্ষিত উৎস হতে যে অমিয়
জীবনের ভোজে
চেতনারে ভরেছে সহজে,
যে ভালোবাসার ব্যথা রহি রহি
আনিয়া দিয়েছে বহি

শ্রুত বা অশ্রুত স্থর উৎকণ্ঠিত চিতে গীতে বা অগীতে— কতটুকু তাহাদের জ্বানা আছে

এল যারা কাছে! ব্যক্ত অব্যক্তের স্বষ্টি এ মোর সংসারে আসে যায় এক ধারে,

বিরহদিগন্তে পায় লয়—

নিয়ে যায় লেশমাত্র পরিচয়। আপনার মাঝে এই বহুব্যাপী অজ্ঞানারে ঢাকি স্তব্ধ আমি রয়েছি একাকী। যেন ছায়াঘন বট জুড়ে আছে জনশৃত্য নদীতট— কোণে কোণে প্রশাখার কোলে কোলে পাথি কভু বাসা বাঁধে, বাসা ফেলে কভু যায় চলে। সম্মুখে স্রোতের ধারা আসে আর যায় জোয়ার-ভাঁটায়;

অসংখ্য শাখার জালে নিবিড় পল্লবপুঞ্জ-মাঝে রাত্রিদিন অকারণে অস্তৃহীন প্রতীক্ষা বিরাজে।

২ এপ্রিল ১৯৩৪

[ ३८ हेट्य '८० ]

# জীবনবাণী

কোন্ বাণী মোর জাগল, যাহা
রাখবে স্মরণে—
পলে পলে দলিত সে
কালের চরণে।
যায় সে কেবল ভেঙে চুরে,
ছড়িয়ে পড়ে কাছে দূরে—
জীবনবাণীর অথও রূপ

ক্ষণে ক্ষণে পাগল হাওয়ায়
ঘূর্ণিধূলিতে
প্রাণের দোলে এলোমেলো
রয় সে ছলিতে।
বৈতরণীর অগাধ নদী
পেরিয়ে আবার ফেরে যদি
উপ্টো স্রোতের সে দান, ডালায়
পারবে তুলিতে।

কোন্ বাণী মোর জাগল, যাহা রাখবে স্মরণে, টি কবে যাহা নিমেষগুলির পুরণ-হরণে। তারে নিয়ে সারা বেলা চলেছে হার-জিতের খেলা, খেলার শেষে বাঁচল যা তাই বাঁচবে মরণে॥

৭ প্রাবণ ১৩৪১

# যাত্রাশেষে

বিজন রাতে যদি রে তোর সাহস থাকে দিনশেষের দোসর যে জন মিলবে তাকে। ঘনায় যবে আধার ছেয়ে অভয় মনে থাকিস চেয়ে— আসবে দ্বারে আলোর দৃতী নীরব ডাকে।

যথন ঘরে আসনখানি
শৃত্য হবে
দূরের পথে পায়ের ধ্বনি
শুনবি তবে।
কাটল প্রহর যাদের আশায়
তারা যথন ফিরবে বাসায়,
সাহানাগান বাজবে তথন
ভিড্রের কাঁকে।

অনেক চাওয়া ফিরলি চেয়ে
আশায় ভূলি,
আজ যদি তোর শৃন্য হল
ভিক্ষা-ঝুলি
চমক তবে লাগুক তোরে,
অধরা ধন দিক সে ভরে
গোপন বঁধু, দেখতে কভু
পাস নি যাকে।

অভিসারের পথ বেড়ে যায়
চলিস যত—
পথের মাঝে মায়ার ছায়া
অনেক-মতো।
বসবি যবে ক্লান্তিভরে
আঁচল পেতে ধুলার 'পরে,
হঠাৎ পাশে আসবে সে যে
পথের বাঁকে।

এবার তবে করিস সারা
কাঙাল-পনা—
সমস্তদিন কাণাকড়ির
হিসাব-গণা।
শাস্ত হলে মিলবে চাবি,
অন্তরেতে দেখতে পাবি

### যাত্রাশেষে

সবার শেষে তার পরে যে অশেষ থাকে।

দূব বাশিতে যে স্থর বাজে
তাহার সাথে
মিলিয়ে নিয়ে বাজাস বাশি
বিদায়-রাতে।
সহজ মনে যাত্রাশেষে
যাস রে চলে সহজ হেসে,
দিস নে ধরা অবসাদের
জটিল পাকে।

শান্তিনিকেতন ২৪ শ্রাবণ ১৩৪১

#### আবেদন

পশ্চিমের দিক্সীমায় দিনশেষের আলো
পাঠালো বাণী সোনার রঙে লিখা—
'রাতের পথে পথিক তুমি, প্রদীপ তব জ্বালো
প্রাণের শেষ শিখা।'
কাহার মুখে তাকাব আমি, আলোক কার ঘরে
রয়েছে মোর তরে—
সঙ্গে যাবে যে আলোখানি পারের ঘাট-পানে,
এ ধরণীর বিদায়-বাণী কহিবে কানে কানে,
মম ছায়ার সাথে
আলাপ যার হবে নিভ্ত রাতে।
ভাসিবে যবে খেয়ার তরী কেহ কি উপকৃলে
রচিবে ডালি নাগকেশর ফুলে,
তুলিয়া আনি চৈত্রশেষে কুপ্পবন হতে
ভাসায়ে দিবে স্রোতে প

আমার বাশি করিবে সারা যা ছিল গান তার,
সে নীরবতা পূর্ণ হবে কিসে ই
তারার মতো স্থদূরে-যাওয়া দৃষ্টিখানি কার
মিলিবে মোর নয়ন-অনিমিষে ?
অনেক-কিছু হয়েছে জমা, অনেক হল খোঁজা,
আশাভ্ষার বোঝা
ধুলায় যাব ফেলে।

ধুলার দাবি নাইকো যাহে সে ধন যদি মেলে,
স্থ-ত্থের সব-শেষের কথা,
প্রাণের মণিখনির যেথা গোপন গভীরতা
সেথায় যদি চরম দান থাকে,
কে এনে দেবে তাকে ?
যা পেয়েছিমু অসীম এই ভবে
ফেলিয়া যেতে হবে—
আকাশ-ভরা রঙের লীলাখেলা,
বাতাস-ভরা স্থর,
পৃথিবী-ভরা কত-না রূপ, কত রসের মেলা,
হৃদয়-ভরা স্থন-মায়াপুর,
মূল্য শোধ করিতে পারে তার
এমন উপহার
যাবার বেলা দিতে পারো তো দিয়ো
ধে আছ মোর প্রিয়।

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [ ১৯ ভাদ্র '৪১ ]

# অচিন মানুষ

অচিন মামুষ ছিলে গোপন আপন গহন-তলে, তুমি কেন এলে চেনার সাজে ? সাজ-সকালে পথে ঘাটে দেখি কতই ছলে তোমায় আমার প্রতিদিনের মাঝে। মিলিয়ে কবে নিলেম আপন আনাগোনার হাটে তোমায় नानान পाञ्चम्हा मार्थ, কখনো বা দেখি আমার তপ্ত ধুলার বাটে তোমায় বাদল-ঝরা রাতে। ছবি আঁকা পড়ল আমার মনের সীমানাতে তোমার আমার আপন ছন্দে ছাঁদা. সক্র মোটা নানা তুলির নানান্রেখাপাতে আমার তোমার স্বরূপ পড়ল বাঁধা। তাই আজি আমার ক্লান্ত নয়ন, মনের-চোখে-দেখা চোখের-দেখায় হারা। পরিচয়ের তরীখানা বালুর চরে ঠেকা, দোঁহার সে আর পায় না স্রোতের ধারা।

ও যে অচিন মান্ত্য— মন উহারে জানতে যদি চাহো জেনো মায়ার রঙ-মহলে, প্রাণে জাগুক্ তবে সেই মিলনের উৎসব-উৎসাহ যাহে বিরহদীপ জ্বলে।

চোখের সামনে বসতে দেবে তখন সে আসনে যখন রেখো ধ্যানের আসন পেতে, কইবে কথা সেই ভাষাতে তখন মনে মনে যখন দিয়ো অশ্রুত সুর গেঁথে। জানা ভুবনখানা হতে স্থানুরে তার বাসা, তোমার তোমার দিগন্তে তার খেলা। ধরা-ছোঁওয়ার-অতীত মেঘে নানা রঙের ভাষা, সেথায় আলো-ছায়ার মেলা। সেথায় প্রথম জাগরণের চোখে উষার শুকতারা তোমার যদি তাহার শ্বৃতি আনে যেন সে পায় ভাবের মৃতি রূপের-বাঁধন-হারা তবে তোমার স্থর-বাহারের গানে।

শান্তিনিকেতন ৩০ কার্তিক ১৩৪১

# জন্মদিনে

তোমার জন্মদিনে আমার
কাছের দিনের নেই তো সাঁকো।
দূরের থেকে রাতের তীরে,
বলি তোমায় পিছন ফিরে,
'খুশি থাকো'।

দিনশেষের সূর্য যেমন
ধরার ভালে বুলায় আলো,
ক্ষণেক দাঁড়ায় অস্তকোলে,
যাবার আগে যায় সে ব'লে
'থেকো ভালো'।

জীবনদিনের প্রহর আমার সাঁঝের ধেন্তু-— প্রদোষ-ছায়ায় চারণ-শ্রাস্ত ভ্রমণ-সারা সন্ধ্যাতারার সঙ্গে তারা মিলিতে যায়। মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমেতে
বারেক যদি দাঁড়াও আসি
আঁধার গোষ্ঠে এই রাখালের
শুনতে পাবে সন্ধ্যাকালের
চরম বাঁশি।

সেই বাশিতে উঠবে বেজে
দূর সাগরের হাওয়ার ভাষা,
সেই বাঁশিতে দেবে আনি
বৃস্তমোচন ফলের বাণী
বাঁধন-নাশা।

সেই বাঁশিতে শুনতে পাবে
জীবন-পথের জয়ধ্বনি—
শুনতে পাবে পথিক রাতের
যাত্রামুখে নৃতন প্রাতের
আগমনী।

শান্তিনিকেতন ২৪ অক্টোবর ১৯৩৫ [ ৭ কার্তিক '৪২ ]

#### রেশ

বাঁশরি আনে আকাশ-বাণী—
ধরণী আনমনে
কিছু বা ভোলে কিছু বা আধো
শোনে।
নামিবে রবি অস্তপথে,
গানের হবে শেষ—
তখন ফিরে ঘিরিবে তারে
স্থরের কিছু রেশ।
অলস খনে কাঁপায় হাওয়া
আধেকখানি-হারিয়ে-যাওয়া
গুঞ্জরিত কথা,
মিলিয়া প্রজাপতির সাথে
রাঙিয়ে তোলে আলোছায়াতে
তুইপহরে-রোদ-পোহানো
গভীর নীরবতা।

হল্দেরঙা-পাতায়-দোলা নাম-ভোলা ও বেদনা-ভোলা বিষাদ ছায়ারূপী ঘোমটা-পরা স্থপনময়
দ্রদিনের কী ভাষা কয়
জানি না চুপিচুপি।
জীবনে যারা স্মরণ-হারা
তবু মরণ জানে না তারা,
উদাসী তারা মর্মবাসী
পড়ে না কভু চোখে—
প্রতিদিনের স্থুখ-ছুখেরে
অজানা হয়ে তারাই ঘেরে,
বাষ্পছবি আঁকিয়া ফেরে
প্রাণের মেঘলোকে।

শান্তিনিকেতন ১৪ অগস্ট ১৯৪০ [২৯ শ্রাবণ '৪৭]

### গ্রন্থপরিচয়

বীথিকা ১৩৪২ ভালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রচারিত। পরবর্তী মুম্রণে ইহার অন্ততম কবিতা 'আধুনিকা' পুনর্ম্দ্রিত হয় নাই; কেননা প্রহাসিনী (১৩৪৫) কাব্যে সেটিকে স্থান দিয়া কবি বলেন— 'ছারীর অনবধানে এই কবিতাটি বীথিকায় অনধিকার প্রবেশ করেছিল। সেই পরিহসিতাকে বথাযোগ্য স্থানে ফিরিয়ে আনা গেল।'

বীথিকার অপ্তর্গত কবিতাগুলির রচনার স্থান-কাল-সম্পর্কিত তথ্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর উনবিংশ থণ্ডে অনেকটা পূর্ণতা লাভ করে— এ বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্র-রচনাবলীরই অমুসরণ করা হইয়াছে। 'প্রত্যর্পণ' কবিতার রচনাকাল (পৃ ৩৩) অনিশ্চিত নয়, পরে দেখা গিয়াছে ইহার রচনা ১২ মাঘ ১৩৪০ তারিখে।

'ছায়াছবি' (পৃ ৩৯) ও 'প্রাণের ডাক' (পৃ ৯১) ছটি কবিতারই স্ফনায় যে অতিরিক্ত পাঠ পাণ্ড্লিপিতে বা 'প্রবাসী' পত্তে পাওয়া যায় তাহা উনবিংশথণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে দ্রষ্টব্য।

'জয়ী' কবিতার প্রথম শুবক (পৃ ১৬০) লেখা হয় আবা-মারু জাহাজের অধ্যক্ষ ও নাবিকদের প্রীত্যর্থে, স্বাক্ষরলিপি হিসাবে। রবীক্রসদনের অন্ততম পাণ্টুলিপিতে উহার তারিখ-যুক্ত এই পাঠ দেখা ধায়—

রূপহীন বর্ণহীন শুদ্ধ মঞ্চ, নাই শব্দ স্থ্র,
তৃষ্ণাতরবারি হাতে আসন মৃত্যুর—
দে মহানৈঃশব্দ্য-মাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী
বিধা নাহি মানি'।

Awa-Maru Oct 25, 1927 Bay of Bengal

১৩৪২ সনে ইহার ভিন্ন একটি পাঠ কবির 'হস্তাক্ষরে' মূদ্রিত হয় 'বিবেকানন্দ ইন্স্টিটিউশন পত্রিকা'য় ; তারিখ : ১৮ চৈত্র ১৩৪১। 'বিহ্বলতা' কবিতার 'পাই নাই শাস্ত অবসর' (পৃ ৫৪) ছত্রের অব্য-বহিত পূর্বে ঘটি ছত্র পাণ্ড্লিপিতে থাকিলেও পুস্তকে মূদ্রিত হয় নাই, ইহা শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের জানাইয়াছেন। সম্ভবতঃ ছত্র-ঘটি অনবধানে ভ্রপ্ত ইইয়াছিল: তাই মোর কঠম্বর

আবেগে জডিত রুদ্ধ।

বর্তমান কাব্যের 'গোধৃলি' (পৃ১৩১) কবিতাটি 'প্রাসাদ ভবনে' শিরোনামে ১৩৩৯ কার্তিকের 'বিচিত্রা' পত্রে শ্রীনন্দলাল বস্থর আঁকা চিত্র -সহ প্রথম মৃদ্রিত হয়; সে সময় ইহাও জানানো হয়— 'এই কবিতা নন্দলালবাব্র ছবি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, পঞ্চাশটি নৃতন ছবি ও তদ্দৃষ্টে লিখিত কবির পঞ্চাশটি নৃতন কবিতা শীঘ্রই "বিচিত্রিতা" নামে বই আকারে বাহির হইবে।' —উক্ত 'বিচিত্রিতা' (১৩৪০) 'বীথিকা'র বহু পূর্বেই প্রকাশিত হয়; উহাতে একত্রিশটির অধিক কবিতা বা চিত্র স্থান নাই। ইহাতে ও অক্যান্থ বিবিধ প্রমাণে মনে হয় 'বিচিত্রা'য় উল্লিখিত 'পঞ্চাশটি' কবিতার অনেকগুলি (সব যদিবা না লেখা হইয়া থাকে) 'বীথিকা'য় সংক্লিত— আফুষঙ্গিক কিছু ছবি স্থানাস্তরে মৃদ্রিত এবং কিছু ছবির ব্লক মৃদ্রণার্থে সঞ্চিত বহিলেও, প্রথমাবধি সেগুলির কিছুই বীথিকায় দেওয়া যায় নাই।

রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি-উৎসবের উদ্দেশে 'বীথিকা'র বিশেষ শোভনসংস্করণে সেই ছবির কয়েকথানি মাত্র দেওয়া গেল।

'বীথিকা'র প্রায় সমকালীন অথবা কিছু পরবর্তী কতকগুলি কবিতা অভাবধি নানা সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত ও বিশ্বত হইয়া ছিল। আমাদের অসম্পূর্ণ সন্ধান -অমুষায়ী সেরপ দশটি কবিতা বর্তমান গ্রন্থের শেষে 'সংযোজন' অংশে গৃহীত হইয়াছে। 'শিরোনামস্চী' এবং 'প্রথম ছত্রের স্ফাটী' উভয় স্থলেই এই নৃতন কবিতাগুলির উল্লেখ ক্ষুদ্রবিন্দু দিয়া চিহ্নিত করা হইল। মূলগ্রন্থ ও সংযোজন - ধৃত কবিতাবলীর সাময়িক পত্রে প্রকাশের কাল যতদ্র জানা গিয়াছে তাহার একটি তালিকা পরে দেওয়া গেল।—

### মূলগ্ৰন্থ

| >   | অন্তর্তম       | বিচিত্রা। অগ্রহায়ণ ১৩৪       |
|-----|----------------|-------------------------------|
| ર   | আদিতম          | বিচিত্রা। <b>ফান্তুন</b> ১৩৪১ |
| 9   | क्रेष          | বিচিত্রা। মাঘ ১৩৪০            |
| 8   | কবি            | পরিচয়। মাঘ ১৩৩৮              |
| ¢   | কাঠবিডালি      | বিচিত্রা। আশ্বিন ১৩৪১         |
| ৬   | কৈশোরিকা       | প্রবাসী। বৈশাথ ১৩৪১           |
| ٩   | গোধৃলি         | বিচিত্রা। কার্তিক ১৩৩৯        |
| ь   | ছবি            | বিচিত্রা। বৈশাথ ১৩৩৮          |
| ۾   | নিমন্ত্ৰণ      | বিচিতা। আষাঢ় ১৩৪২            |
| > 0 | নিঃ <b>স্থ</b> | বিচিত্রা। কার্তিক ১৩৪২        |
| >>  | মুটু           | প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪১           |
| 52  | পাঠিকা         | প্রবাদী। শ্রাবণ ১৩৪১          |
| 30  | প্রত্যর্পণ     | বিচিত্রা। শ্রাবণ ১৩৪১         |
| 28  | প্রাণের ডাক    | প্রবাদী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১         |
| 20  | বাদলরাত্রি     | বিচিত্রা। ভাব্র ১৩৪২          |
| ১৬  | বাদলসন্ধ্যা    | বিচিত্রা। ভাক্র ১৩৪২          |
| ١٩  | বিচ্ছেদ        | বিচিত্রা। আষাঢ় ১৩৪০          |
| 36  | ভূল            | প্রবাসী। ফাস্কন ১৩৪১          |
| 25  | মাটি           | প্রবাসী। ভাস্ত ১৩৪২           |
| २०  | মাটিতে আলোতে   | প্রবাদী। কার্তিক ১৩৪২         |
| २১  | মিলন্যাত্রা    | প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪২          |
| २२  | রাতের দান      | প্রবাসী। ভাক্ত ১৩৪১           |
| ২৩  | রূপকার         | প্রবাসী। আষাঢ় ১৩৪১           |
| ₹8  | সাঁওতাল মেয়ে  | প্রবাদী। চৈত্র ১৩৪১           |
|     |                |                               |

### বীথিকা

#### সংযোজন

| २৫ | অচিন মান্ত্ৰ      | প্রবাসী। পৌষ ১৩৪১       |
|----|-------------------|-------------------------|
| २७ | আবেদন             | প্রবাদী। অগ্রহায়ণ ১৩৪১ |
| २१ | একাকী             | বিচিত্রা। বৈশাখ ১৩৪১    |
| २৮ | <b>अग्रा</b> पिटन | বিচিত্রা। পৌষ ১৩৪২      |
| २२ | জীবনবাণী          | প্রবাদী। ভাস্ত ১৩৪১     |
| ৩৽ | <b>मिना</b> ख     | পরিচয়। শ্রাবণ ১৩৪০     |
| ७ऽ | প্রত্যুত্তর       | বিচিত্রা। বৈশাথ ১৩৪০    |
| ৩২ | বাণী              | বিচিত্রা। পৌষ ১৩৩৭      |
|    |                   | প্রবাসী। মাঘ ১৩৩৭       |
| ৩৩ | যাত্রাশেষে        | বিচিত্রা। ভাস্ত ১৩৪১    |
| 98 | <i>রে</i> শ       | কবিতা। আশ্বিন ১৩৪৭      |

- ৪ পরিচয় পত্তে নামান্তর : মাঘের আখাস
- ৭ বিচিত্রা'র সচিত্র প্রকাশ। নামান্তর: প্রাসাদ ভবনে
- ৮ শিরোনামহীন লিপিচিত্ররূপে বিচিত্রা পত্রিকার মুদ্রিত।
- বিচিত্রা'য় মৃদ্রিত কবিত! বীধিকায় সংকলিত দীর্ঘ কবিতার সংক্ষিপ্ত থসড়া বলা
  বায়। বিচিত্রা অথবা প্রচলিত সঞ্চরিতার গ্রন্থপরিচয়-অংশ ফ্রন্টব্য।
  - ১৭ রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা চিত্র -সহ প্রকাশিত।
  - ২৮ জানা যায়, কবিতাটি শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রচিত।
- ৩২ বিচিত্রা'য় কবির হস্তাক্ষরে মৃদ্রিত। প্রবাসী'তে প্রথম এবং অন্তম ছত্ত্রে পাঠান্তর দেখা যায়। গ্রন্থে প্রবাসী'র পাঠ সংকলিত।
- ৩৪ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ -প্রবীত 'বাইলে প্রাবণ' গ্রন্থে (১৩৬৭) কবির হস্তাক্ষরে (পু ৭৭) মুদ্রিত। সামান্ত পাঠাস্তর দেখা যায়।

# প্রথম ছত্ত্রের সূচী

| অন্ধকারে জ্ঞানি না কে এল কোথা হতে           | • | २३    |
|---------------------------------------------|---|-------|
| অপরাধ যদি করে থাকো                          |   | ৬৫    |
| অপরিচিতের দেখা বিকশিত ফুলের উৎসবে           |   | e     |
| অবকাশ ঘোরতর অল্প                            |   | ১৬২   |
| আকাশ আজিকে নিৰ্মলতম নীল                     |   | ऽ४२   |
| আকাশের দূরত্ব যে চোখে তারে দূর ব'লে জ্বানি  | • | \$89  |
| আজি বরষনম্থরিত শ্রাবণরাতি                   | • | > 6 8 |
| আপন মনে যে কামনার চলেচি পিছুপিছু            | • | > > 0 |
| আমি এ পথের ধারে                             | • | >90   |
| আরবার কোলে এল শরতের                         | • | ১৬৬   |
| আসে অবগুষ্ঠিতা প্রভাতের অরুণ তৃক্ <i>লে</i> |   | 64    |
| এ লেখা মোর শৃ্যন্তীপের সৈকততীর              | • | 8 9   |
| এ সংসারে আছে বহু অপরাধ                      |   | 42    |
| একটি দিন পডিছে মনে মোর                      | • | ೮ಶ    |
| একদা বসস্তে মোর বনশাথে যবে                  | • | >99   |
| একলা ব'সে, হেরো, তোমার ছবি                  |   | 98    |
| ° একান্তরটি প্রদীপশিখা নিবল আয়ুর দেয়ালিতে | • | 366   |
| এতদিনে বুঝিলাম এ হৃদয় মরু না               | • | 36    |
| এল আহ্বান, ওরে তুই বরা কর্                  | • | 95    |
| 'এল সন্ধ্যা তিমির বিস্তারি                  |   | १२९   |
| প্তরা কি কিছু বোঝে                          | • | ৮৬    |
| কবির রচনা তব মন্দিরে জালে ছন্দের ধৃপ        |   | ৩২    |
| কাঠবিড়ালির ছানাহটি                         |   | 205   |
| কাল চলে আসিয়াছি, কোনো কথা বলি নি তোমারে    | Ī | ₹8    |
| কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা উৎসবের দল            | • | 728   |
| কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো           |   | ১৬১   |
| ক্য়াযার জাল                                |   | ٥ ٠ ٩ |

| কে আমার ভাষাহীন অন্তরে                    | •  | 98   |
|-------------------------------------------|----|------|
| কে গো তুমি গরবিনী, সাবধানে থাকো দ্রে দ্রে |    | \$88 |
| কেন চুপ করে আছি, কেন কথা নাই              | •  | ۵۵   |
| কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন             |    | ऽ२२  |
| ' কোন্ বাণী মোর জাগল, যাহা                |    | २००  |
| চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাদে            |    | ४२   |
| চন্দনধুপের গন্ধ ঠাকুরদালান হতে আসে        |    | 778  |
| চৈত্রের রাতে যে মাধবীমঞ্জরী               | •  | ৮8   |
| জন্ম মোর বহি যবে                          |    | >00  |
| জয় করেছিল্ল মন তাহা বুঝি নাই             |    | ১৬৯  |
| জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে                 | •  | 264  |
| তুমি অচিন মান্ত্ৰ ছিলে গোপন               |    | २०१  |
| তুমি আছ বদি তোমার ঘরের ছারে               |    | 209  |
| তুমি যবে গান করো অলৌকিক গীতমূর্তি তব      | ٠. | 90   |
| তোমাদের তৃষ্ণনের মাঝে আছে কল্পনার বাধা    |    | ৬৭   |
| তোমার জন্মদিনে আমার                       | •  | २०२  |
| তোমার দশু্থে এদে, হুর্ভাগিনী, দাডাই যথন   | •  | >8>  |
| তোমারে ডাকিন্থ যবে কুঞ্চবনে               |    | ۹۶   |
| হঃশী তুমি একা                             | •  | > 92 |
| ত্জন স্থারে                               |    | 206  |
| দ্র অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম   |    | ¢ •  |
| দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়              | •  | ১৮৬  |
| দেবদারু, তুমি মহাবাণী                     |    | ৯৩   |
| দেহে মনে স্থপ্তি যবে করে ভর               |    | >>   |
| নির্বারিণী অকারণ অবারণ স্থথে              |    | ۲۵   |
| পক্ষে বহিয়া অনাদিকালের বার্তা            |    | ३ २० |
| পথের শেষে নিবিয়া আদে আলো                 |    | 202  |

| প্রথম ছত্ত্রের স্চী                            |   | २२১         |
|------------------------------------------------|---|-------------|
| পর্বতের অন্ত প্রাস্তে ঝর্মবিয়া ঝবে রাত্রিদিন  | • | ৬৯          |
| ° পশ্চিমের দিক্সীমায় দিনশেষের আলো             |   | २०৫         |
| পাষাণে-বাঁধা কঠোর পথ                           |   | ٩٩          |
| পূর্ণ করি নারী তার জীবনের থালি                 | • | 300         |
| প্রণাম আমি পাঠাত্র গানে                        | • | 98          |
| প্রভু, স্প্টিতে তব আনন্দ আছে                   |   | >60         |
| প্রাদাদভবনে নীচের তলায়                        | • | 202         |
| ফাল্কনের প্রিমার আমন্ত্রণ পল্লবে পল্লবে        |   | > 0 0       |
| বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ                          | • | \$28        |
| বহি লয়ে অতীতের সকল বেদনা                      |   | <b>:</b> bb |
| বহিছে হাওয়া উত্তল বেগে                        |   | ৬৬          |
| বাঁথারির বেড়া-দেওয়া ভূমি ; হেথা করি ঘোরাফেরা |   | ১৬          |
| ' বাঁশরি আনে আকাশ বাণী                         |   | 577         |
| ° বিজন রাতে যদি রে তোর সাহস থাকে               |   | २०२         |
| ব্ঝিলাম, এ মিলন ঝডের মিলন                      | • | ৬৩          |
| 'বেলকুঁড়ি-গাঁথা মালা দিয়েছিম্থ হাতে          | • | 866         |
| মনে পডে, যেন এক কালে লিখিতাম                   | • | 82          |
| মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অস্তবিহীন পথ           |   | 366         |
| মরণমাতা, এই-যে কচি প্রাণ                       | • | 300         |
| মহা-অতীতের সাথে আব্ধ আমি করেছি মিতালি          | • | 30          |
| মুক্ত হও হে স্থলরী                             | • | 202         |
| যায় আদে সাঁওতাল মেয়ে                         | • | 222         |
| রপহীন, বর্ণহীন, চিরস্তন্ধ, নাই শব্দ স্থ্র      | • | 360         |
| শত শত লোক চলে                                  | • | > @ 2       |
| খ্যামল প্রাণের উৎস হতে                         |   | 285         |
| সহসা তুমি করেছ ভূল গানে                        | • | 63          |
| স্থান আকাশে প্রত্যে চিন্স                      |   | 31          |

# বীথিকা

| স্থান্তদিগন্ত হতে বৰ্ণচ্চটা উঠেছে উচ্ছাসি | • | 25          |
|-------------------------------------------|---|-------------|
| স্ঞ্চিতে তব আনন্দ আছে                     | • | ১৮০         |
| সেদিন ভোমার মোহ লেগে                      | • | <b>¢</b> 9  |
| হে কৈশোরের প্রিয়া                        | • | २৫          |
| হে রাত্রিরূপিণী                           | • | २२          |
| হে খ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চুপ           | • | <b>@ @</b>  |
| হে সন্গ্রাদী, হে গম্ভীর, মহেশ্বর          | • | <b>५२</b> १ |
| তে হবিণী                                  |   | 755         |

# প্রকাশক শ্রীকানাই সামস্ত বিশ্বভারতী। ৬/৩ শ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মূদ্রক শ্রীস্থর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য তাপসী প্রেস। ৩০ কর্মওত্মালিস খ্রীট। কলিকাতা ৬

۲.۶

